# ગાક્યુક્ક, ઇક્કર

মনোজ বস্থ

#### প্রথম সংস্করণ-জাগস্ট, ১৯৪৭

প্রকাশক: মধ্থ বস্থ বেদল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪, বন্ধিম চাটুজ্জে ব্রীট কলিকাতা-১২

মূত্রক: শিশিরসুথার সরকার শ্রামা প্রেন ২০বি, ভূবন সরকার লেন কলিকাতা-৭

## ন্তন কালের কাহিনীকার **শ্রীনারায়ণ গজোপাধ্যায়** অ<del>ত্ত</del>প্রতিমেষ্

১৫ আগন্ট, ১৯৪৭

#### লেখকের এডাবং প্রকাশিত বই 🐞

ভূলি না | সৈনিক | আগন্ট, ১৯৪২ | ওগো বধ্ স্থন্দরী | নবীন
যাত্রা | বাঁশের কেলা | রক্তের বদলে রক্ত | মাহ্য নামক
জক্ত | এক বিহলী | সব্জ চিঠি | রৃষ্টি, বৃষ্টি | বকুল | জল
জলল | শক্তপক্ষের মেরে | মাহ্য পড়ার কারিগর | নিশিকুট্য
১ম | নিশিকুট্য ২য় | ছবি আর ছবি | চাঁদের ওপিঠ | রানী | বন
কেটে বস্ত | সাজবদল | রূপবতী | স্বর্ণসজ্ঞা | পথ কে
কথবে ? | সেতৃবন্ধ | প্রেমিক | বিলমিল | বনমর্মর | দেবী
কিশোরী | নরবাঁধ | পৃথিবী কাদের ? | হ্ংথ-নিশার শেবে | দিলি
আনেক দ্র | উল্ | একদা নিশীথ কালে ! থভোত | কাচের
আকাশ | কিংজক | কুলুন | মারাকল্পা | কল্পভা | গল্পস্থেহ |
শেষ্ঠ গল্প | গল্প প্রণাশং | লাবন | বিপর্ময় | রাথিবন্ধন | ভত্ম
ভাক্তার | নৃতন প্রভাত | বিলাসকুঞ্জ-বোডিং | চীন দেখে এলাম
১ম পর্ব | চীন দেখে এলাম ২য় পর্ব | পথ চলি | লোবিয়েতের
দেশে দেশে | নতুন ইল্পোরোপ, নতুন মাহ্যম | রাজকন্পার
সম্মর | ওলারা |

## আদি কথা

(5)

ষাট বছর পূর্ণ ইয়েছে এক বড় সাহিত্যিকের, তাই নিয়ে ডামাডোল। তাঁর লেখা যারা এক ছঞ্ড পড়ে নি, ডারাও সভাসমিতি করে অভিনন্দন পাঠাছে, সাহিত্য-রসিক বলে নাম করে নিচ্ছে এই সুযোগে।

সেই মহামান্ত ব্যক্তিটি আৰু বিকালে সশরীর যুখীদের কলেকে আসছেন। উৎসবের বিপুল আয়োজন। ফুল-পাতা দিয়ে সাঁচিয় অমুকরণে মস্তবড় ভোরণ তৈরি হয়েছে। দোডলার হলে সভার জাযুগা: প্লাটফরমের উপর্টায় গালিচা পাডা—খেতপদ্ম গোলাপ আর রজনীগদ্ধা চারিপাশে থরে থরে সাকানো। অভিথিকে এনে এইখানে বলাবে। দেয়াল মেজে আলপনায় ভরে দিয়েছে। মৃথীর পরিকল্পনা এ সমস্ত; ছবি আঁকায় তার চমংকার হাত। সমস্ত আলপনা একাই সে নিজের হাতে দিয়েছে। সাহিত্যিকটি অলস, অত্যস্ত কুনো-স্বভাবের— ভিড়ের মধ্যে বেরুতে চান না ৷ যুবীই গিয়ে রাজি করিয়ে এদেছে। বড় বড় জায়গা থেকে অমুরোধ-উপরোধ প্রত্যাথ্যান করে এইরকম স্পতি-সাধারণ একটা কলেন্দ্রে মাদছেন--্যে শোনে দে-ই অবাক হয়ে যাচ্ছে: শেষ অবধি মাসবেন না, এই রকম সন্দেহ অনেকের মনে মনে। ছেলেদের ক'জন গিয়েছিল যুখীর সঙ্গে, লোকের মন্তব্য শুনে ভারা মুখ টিপে হাসে। যুথিকা দেবী অমন করে বলতে লাগলেন, আপত্তি করবার ক্ষমতা ছিল কি বুড়োর? বয়স যা-ই হোক আর যভ নামজাদাই হোন, পুরুষের কাছে ক্ষবয়সি মেয়ের খাভির সর্বত্র। বিশেষ যুথিকার মতো মেয়ের।

আহার-নিজা ত্যাগ করে খাটছে যুথী : হল সাম্রানো শেষ করে বেরুল, তথন বেলা দেড়টা। আলপনা দিয়ে আঙুলের ডগা টন-টন করছে। ট্রামে চলেছে, বাডি পৌছতে অন্তত আংঘণ্টা। প্রটো নাকে-মুখে গুঁজে ফিরতে হবে আবার এখনই: গানের মেয়েরা এলে পড়বে, শেষ গানের স্থরটা কিছুতে মনোমত হচ্ছে নাঃ আর একবার শুনে না হয় তেঃ বাদ দেবে ও-গানটা। এদিকে ঠিকঠাক করে ভারপর যেতে হবে সাহিত্যিক মশায়কে আনতে। যুখী নিজে যাবে, অক্টের উপর ভরসা করা যায় না। গল্প উপস্থাস অর্থাৎ মিথ্যেকথা লিখে লিখে নাম করেছেন, মিথ্যে অজুহাত দেখাতেও আটিকার না এসব মান্থবের ৷ শেষ মুহুর্তে হয়তো বলে বসবেন মাথা ধরেছে, হয়তো নামবেনই নাউপর পেকে। এ রকম অভ্যাস তাঁর আছে, একাধিক ক্ষেত্রে এমনি ভাবে নাকি যজ্ঞপণ্ড করেছেন, এডে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না ভত্রলোকের। জানেন, গৌকিক ব্যবহার যে রকমই করুন-যুহদিন লেখার ক্ষ্মতা আছে মানুষ তাঁর বই পড়বে. चामत करत छाकरवन । चाड- वर्षी निर्देश गार्व छात कारह. দরকার হলে উপর অব্ধি উঠে যাবে। নিজের রূপ্যেটিব হাসি-चार्यमादवद नाम तम बारन। बारन, तम थिरा हाक श्रद्राम 'ना' বলবার কারে। উপায় থাকে না।

ঘড়াং করে টান থেনে গেল হঠাং। দেখল, অনেক দ্র অবধি গাড়ি গাড়িয়ে গেছে। একটা মিছিল আসছে, ভয়ানক কোলাহল। বিন্দে মাড়ংম্' শোনা যাজে ঘন ঘন একজনে ইাক দিছে—'নির্মল ধোর', দলস্থক চেঁচাজে—'জিন্দাবাদ'। সামনের বেক্ষিতে চুই বুড়ো মুখ চাওয়াচায়ি করে। নির্মল ঘোষটা কে হে ? অপর জন অবজ্ঞার স্থরে জবাব দেয়, কী জানি —দেবভা-গোঁসাই হবেন একজন। হলেই হল। এখন আর একটি-ছটি নয়—ভেডিল কোটির ব্যাপার।

আনাচে-কানাচে সব নেভা বেরুছে, মছেব লেগেই আছে। বৃথলে না, ছেলেগুলোর পড়াগুনো না করবার অঞ্হাত।

পতাকাবাহী দলের মধ্যে চন্দ্রা নয় ? চন্দ্রাই তো। বছরখানেক আগে একবার সে কংগ্রেসের চার আনা চাঁদা চাইতে এসেছিল। যুথী হেসে উঠেছিল, রার বাহাছরের মেয়ে চাচ্ছে কংগ্রেসের চাঁদা। অপ্রতিভ মুখে চন্দ্রা তথন রশিদ-বই লুকিয়ে ফেলেছিল আঁচলের তলায়। সেই একবার একটি দিন মাত্র। ইতিমধ্যে এত উন্নতি হয়েছে তার ? দলের আগে আগে নিশান ধরে যাছে, খদ্দরের মোটা শাভি পরনে, রোদে মুখ লাল— বর্ধাসিক্ত রাস্তায় খালি পায়ে চলেছে, ইটুভর কাদা-মাখা। বারটি মেয়ে ভারা একসলে পড়ে—এক ক্লাসে। এগার জ্বন সকাল থেকে খাটছে, চন্দ্রারই কেবল দেখা নেই। অথচ যুথী এত করে ভাকে বলে দিয়েছিল!

চন্দ্রা কাছে এসে পড়েছে, হঠাৎ তার নক্তর পড়ল যুথীর দিকে।
লক্তে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল। তাবখানা যেন তাকে দেখতে পায় নিঃ
কিন্তু পারবে যুখীর সঙ্গে ? সহজ্ব ভাবে যুখী ভাক দিল: যাচ্ছ ভো
বিকেলে ? এ বেলা ফাঁকি দিলে—আসল ব্যাপারের সময়ে যেও
কিন্তু ভাই।

মিছিল এগিয়ে গেল। মনটা থারাপ লাগছে যুথীর। চজ্রার লঙ্গে প্রথম পবিচয়ের কথা মনে হচ্ছে। তার রূপ সাজ-পোষাক আর আলাপ-আচরণে বিশ্বয় বারে পড়ছিল চক্রার ছ্-চোখে। আর আজকের অনুষ্ঠানের জন্ম যুথী হাতে ধরে পর্যন্ত অন্থরোয় করেছিল, চজ্রা তা কানে না নিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় হৈ-হল্লা করে বেড়াছে।

বিকালে যথাসময়ে অভিখি নিয়ে যুখী কলেজ-গেটের সামনে এসে দেখল, বিপুল জনভা রাস্তার মাঝখান অবধি আটকে আছে। ভূম্ল চিংকারে কান পাতা যায়না। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে ভদলোক ভীত ভাবে দেদিকে তাকাচ্ছেন। ব্যাপার কি হে !

युथी राम, प्रथि जामि। त्रार्था जारेजात--

নেমে সে ভিডের ভিডর চলে গেল।

কি হচ্ছে ? সভা করতে দেবেন না, চুকতেই দেবেন না ওঁকে ? হয়োরে ডেকে এনে অপমান করা— কী রকম ভজতা ?

মান-অপমানের ব্যাপার এ নয়। আছো, আমি সমস্ত বৃথিয়ে দিচ্ছি ওঁকে। নির্মল ঘোষ মারা গেছে, আমোদ-উৎসব আজকে চলতে পারে না।

যৃথী তাকিয়ে দেখে, মহীন বলছে কথাগুলো। মহীন হঠাৎ কলকাতায়! পাড়াগাঁয়ে নাইট-ইকুল, তুলোর চাষ, চরখা, নদীর ধারে বাঁধবলি—সম্প্রতি এইসব কাজ নিয়ে রয়েছে, অবজ্ঞা আছে মহীনের উপর। আর আজকে যা তার চেহারাখানা দেখল, চোখ মেলে চাইতে গা শির-শির করে, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। এক-মুখ খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি, বড় বড় বিশৃশাল চুল, কালো য়ং আরো কালো হয়ে একেবারে ইাড়ির ভলার মতো হয়ে গেছে।

আপনি কলেজের ছাত্র নন, কেউ নন। কোন সম্পর্ক নেই: এখানকার সঙ্গে। কেন গোল পাকাতে হসেছেন বসুন ডো ?

মহীন বলল, মতলব করে আসি নি, বিশাস করুন। আলাদা একটা কাজে দৈবাং এসে পড়েছি শহরে। খবরের কাগজে শেষ পাতার হটো লাইনে নির্মালের খবর দিয়েছে, আমি দেখতেও পাই নি। মেসের একজন দেখিয়ে দিল।

তারপর যুখীর মুখের দিকে চেয়ে অন্থনয়ের স্থার বলে, এত রেগে যাচ্ছেন কেন ? ভেবে দেখুন, ঘরে আগুন লাগলে বলে বলে শোনা যায় কি গান আর সাহিত্য-কথা ?

ষ্থী বলে, কিন্তু আগুন কোখায় লাগল, তা তো দেখতে পাচ্ছি না।

শে কথা ঠিক, আপনারা দেখতে পান না। আগুন আপনাদের ঘরে লাগে নি, মনেও না। কিন্তু ধরে যাবে, এমন ফাঁকে ফাঁকে থাকতে আর পারছেন না। ঐ দেখুন, ব্রতে পেরে উনিই মোটর ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

ভক্তক করে পিছনের নলে ধোঁয়া উড়িয়ে মোড় ঘুরে মোটরটা সভিত্তি অদুখ্য হয়ে গেল।

উচ্চকঠে সকলকে শুনিয়ে মহীন বলল, যাকে নিয়ে ব্যাপার, তিনি চলে গেছেন। কেউ আর শুদিকে চুকবেন না। নির্মণের আত্মার জন্ম প্রার্থনা করিগে চলুন যাই।

यूथी तरल, आमि छ्कतः। आहेकान-यनि माधा शारकः।

মহীন বলে, শুয়ে পড়ব আপনার সামনে। জুডোর হিলে মাড়িয়ে চলে যান, দেখি কেমন!

পারব না মনে করেন ? একট্ও বাধ্বে না আমার— বেশ-ভো, যান না—

চন্দ্রা কোন দিক থেকে মাঝে এসে পড়ল। গুপুরের সেই খদ্দরের শাড়ি পরা, থালি পা। অন্ধ্রোধ রেখেছে তা হলে—ও বেলা দেখা যায় নি, আনল ব্যাপারের সময় চলে এসেছে। ভর্মনার স্থরে মহীনকে বলল, আবার ঝগড়া বাধিয়েছেন ? পাড়াগাঁয়ে থেকে থেকে কী শভাব হয়েছে আপনাকে নিয়ে পারা যায় না। চলো ভাই যুখী, লোক জমে যাছে হাদাহাদি করছে স্বাই—মহীন-দার জো দেকাওজ্ঞান নেই!

মহীনের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি হেনে চন্দ্রা যুগীর হাত ধরে টেনেই নিয়ে চলল একরকম। মহীন বলে, ঠিক হয়েছে। ছেড়ো না চন্দ্রা, নিয়ে যাও আমাদের ওদিক—

যুখী আশ্চর্য হয়ে চন্দ্রার দিকে তাকাল। এমন মুক্রবিয়ানা

চঙে কথা বলতে শিখল লে কবে থেকে ? চন্দ্রা রাজরাণী আর যুখী

এখানে নিতাস্তই যেন বাইরের লোক। অখচ ছাত্রীদের মধ্যে লে-ই

বোধ করি সর্বপ্রথম আলাপ করে এই মহীনের সঙ্গে চন্দ্রা বা আর-কেউ ঘেষতে সাহস করে নিঃ

ইস্কুল অভিক্রম করে সবে তথন যুখী এই কলেজে এসেছে। মহীন তিন জ্বাদ উপরে পড়ে—সারা কলেজে তার নাম। নিজের গুণে নয় অবশ্য ে সবাই আঙুল দিয়ে দেখায়, অরিঞ্জিত রায়েয় ছেলে—কিন্তু বাপের মতো নয় একট্ডঃ বইয়ের পোকা—জগতের খবরাখবর রাখে না। ফিলদফিতে দে রেকর্ড-নম্বর পাবে, এ বিষয়ে স্বাই নি:সন্দেহ; কিন্তু পাশ করলেও মাতুষ হবে না কখনো। তিন বছর পড়ছে, কলেজের হোক আর য়ানিভারসিটির হোক— কোন পরীক্ষায় প্রথম ছাড়া বিভীয় হয় নি। অধ্যাপকরা ভারই দিকে চেয়ে ক্লানে পড়ান, তাদের সকল মনোযোগ কেব্ৰাভূত মহানের প্ৰতি। সে যতক্ষণ বিহাল অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, জটিল বিষয়টা শত রকম ব্যখ্যায় প্রাঞ্চল করবার চেষ্টা করেন: ভার চোথে আনন্দের দীপ্তি ফুটলেই নঙ্গে সঙ্গে থেমে যান তারা। মহীন ছাড়া যেন ছাত্র নেই-ক্রাস-ভরতি এত যে ছেলে-মেয়ে, সবাই নগণ্য তাঁদের কাছে। একজনকে শেখাবার জন্ম যেন যত আয়োজন। সকলের হিংদা আরও বেডেছিল এই কারণে। হোক ভাল ছেলে, তবু বলতে হবে বাপের কুপুত্র।

কমন-রূমে বেশ উচুগলায় এই সব বলাবলি হচ্ছে—তখন দেখা যেত, এক কোণে মোটা মোটা বইয়ের মধ্যে মহীন মাখা ডুবিয়ে আছে, মুখে ভাববিকৃতি নেই, কোন আলোচনাই কানে যেন যাছে না তার। বইগুলোও ঠিক কলেজপাঠ্য নয়—নানাডন্ত্রের দর্শন ও অর্থনীতির বই । ঘন্টা বাজলে বই বন্ধ করে কারও মুখে না চেয়ে সে বেরিয়ে গেল। ছেলেরা মুখ চাওয়াচায়ি করে, মানুষ নয় নাকি ভারা ় এত কুজ কীট যে চোখেই পড়ে না ?

যুখীর কি বেয়াল—একদিন পিয়ে চুপ করে মহীনের পাশটিতে বসে পড়ল। তথন সে বই থেকে থাতার কি টুকছে, সার নিবিষ্ট হয়ে ভাবছে মাঝে মাঝে। বসেই আছে যুখী—মামুষটার নিন্দা আকারণে নয়—এত কাছে, মহীন তবু একবার ভাকিয়ে দেখলে না। টের পায় নি, না ইচ্ছে করে অবহেলা করা?

যুথীই শেষে কথা বলল: আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।
ভাজাভাড়ি মহীন খাডা ঢেকে ফেলে। যেন ভার গোপন
ভাবনা জেনে কেলবে এই মেয়েটি, বা সে প্রকাশ করতে চায় না।

যুক্তকরে বলে, নমস্বার। আমাদের কলেজেই পড়েন ?

যুখী মনে মনে জাহত হয়। যে কেউ দায়িখ্যে আদে, তার দিকে না চেয়ে পারে না—দৃষ্টি গোপন করতে গিয়ে বিমুগ্ধ ভাব আরও প্রকাশ করে কেলে। এ দৌন্দর্য-গৌরব দমগ্র দন্তা দিয়ে যুখী উপভোগ করে। আর এতদিনের মধ্যে তার দিকে একবার চেয়েও দেখে নি এই মহীন ?

কুরকটে বলল, নিচের ক্লালে পড়ি, আর পড়াওনোও মন দিয়ে করি নে। নিচের দিকে নজর যায় না ভো আপনার মতো ভাল-ছেলেদের—

কী বলতে হবে এ অবস্থায়—ক্থা খুঁজে না পেয়ে মহীন বিব্ৰত হল। বলে, লত্যি, কী রক্ম অক্সনন্দ বভাব যে আমার! পথ চলি, তা-ও ভাবতে ভাবতে চলি—কোন দিকে তাকিরে দেখি নে। কলেজের পড়াগুনো এ অবস্থায় কজিন যে চলবে বলতে পারছি নে। আচ্ছা, নমস্বার!

ভাড়াভাড়ি দে উঠে পড়ল। যেন পালিয়ে গেল প্রগন্ত মেয়েটার কাছ থেকে।

দাস্তিক মাসুষ কি এই ? যেন জলে পড়ে গেছে, এইরকম ডার চোথমুথের অসহায় ভাব। যুখীর মনটা থারাপ হয়ে রইল মহীনের কথাগুলো শুনে। রাত্রেও বিচানায় শুরে শুরে ভাবছে। অবস্থা অত্যস্ত খারাপ হরতো ওদের—পোশাক আর চালচলনে অস্তুত তাই মনে হয়। এমন মেধাবী ছেলে পড়া বন্ধ করছে অর্থের অভাবেই— দেই কথাটাই মহীন পাকে-প্রকারে বলল হয়তো।

কিন্ত যুথীদের অবস্থা এমন নর, অস্তকে সাহায্য করতে পারে।
চল্রাকে সে কথাটা বলল। ভারপর একদিন মহীনকে পাকড়াও করল
ছ-জনে একসজে মিলে। গোবেচারাকে বিপদে কেলে খুব মজা
পাওয়া যায়। সেদিনের সেই পলায়নের ছবি এখনো যুথীর মন মনে
ভাসে। পেটের কাছে দেখা—মহীন চুকছে, যুথী সামনে গিয়ে বলল,
চিনতে পারছেন, না ভুলে বসে আছেন ?

মহীন হেসে বলল, পাড়ার্গায়ের মান্ত্ব—শহরের আদবকায়দ। জানি নে। তা বলে শ্বতিশক্তি একেবারে নেই, তা ভাববেন না।

যুখী বলে, পাড়াগাঁয়ের দোহাই দিয়ে এড়াতে পারবেন না। শহরে রয়েছেনও ভো ভিন-চার বছর—-

আরু থাকব না ভাবছি। থাকা উচিত নর।

তারপর সহসা অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে উঠল, শহরে এমন ভাবে পড়ে থাকা আর উচিত হচ্ছে না।

চল্রা আশ্চর্য হয়ে মহীনের দিকে তাকাল। ঘূখী বলে, চলুন, বদিগে কোথাও একটু। আমার বন্ধ চল্রার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। রিটায়ার্ড জন্ধ রায় বাহাত্ব নুসিংক হালদারের মেয়ে।

মহীন ইতন্তত করে: কিন্তু আমার বড্ড জরুরি কাজ রয়েছে— কাজ বন্ধ থাকবে এখন। ছ-জনে মিলে আমরা বলছি।

হকুমের স্ববে কথাটা বলে যুখী হাত বাড়াল। হাত ধরে বসবে নাকি ! কিছু বিচিত্র নয় এই মেয়ের পক্ষে। সভয়ে মহীন এদিক-ওদিক তাকায়। যুখী হেসে উঠে বলে, পালিয়ে যাবেন ! ছ-জনেই পিছু পিছু দৌড়ব তা হলে। সে বড্ড বিজী হবে, জেবে দেখুন। বলতৈ বলতে ফিক করে হেসে ফেলল। বলে, বসিগে চলুন যাই। আপনার বাবার কথা শুনতে চাই আমরা কিছু।

মহান বলে, আমি কিছু জানি নে, বিশ্বাস কর্মন। তাঁকে চোখে দেখি নি—আমার জন্মই হয় নি তাঁদের কাজকর্মের সে সময়ে। আর বাড়িতেও কেউ কোন কথা তোলে না তাঁর সম্পর্কে।

সহসা অভিমাত্রার ব্যস্ত হরে বলে, মাপ করুন। স্তিয়, বড্ড দরকার আমার এখন।

নমস্বার করে মহীন যেমন এসেছিল, হন-হন করে সেই পথে আবার বৈরিয়ে চলে গেল।

চক্রা বলে, অক্সায় হল যুখী। পড়াগুনা করতে আসছিলেন। নিজেরা তো কিছু করি নে, ওঁর দিনটা মাটি করে দিলাম।

ক'দিন পরে চন্দ্রা এক ছঃসাহসিক কাজ করেছিল—সে কথা কাউকে বলে নি, যুখীকেও না। মহীনের মুখোমুখি সোজা গাড়িয়ে বলেছিল, পড়া ছেড়ে দিছেন —ব্যিলিপ্যালকে নাকি জানিয়ে দিয়েছেন আপনি ?

কোথায় শুনলেন ?

কারো জানতে বাকি নেই কলেজের ভিতর।

একটু ইতত্ত করে বলল আর কেন ছাড়ছেন ভা-ও জানি।

মহীন চমকে উঠল: জানেন ? কি জানেন বলুন ডো ?

চন্দ্ৰা বাঁ-হাতের অনামিকা খেকে হীরে-বসানো আংটি খুলে মহীনের হাতে গুঁজে দিশ।

বিশ্মিত মহীন প্রেখা করে, কি হবে ?

চন্দ্রা কাতর কঠে বলতে লাগল, আপনি কিছু মনে করবেন না। এতে আপনার অসম্মান হল কিনা ব্রতে পারছি নে। কিছু আপনার মতো ছেলের পড়াগুনো বন্ধ হয়ে বাচ্ছে, এ আমার সহ হবে না কিছুতে। मशैरनत्र भृर्थ मृष्ट् शांत्रि कृष्टेन এउक्रर्थ।

দামি জিনিষ্টা দিয়ে দিচ্ছেন, বাড়ির লোকে কিছু বলবে না !

চক্ষা বলে, বলব যে হারিয়ে গেছে। একটা-ছটো এমন আংটি খোয়ালে বাবার কিছু যায় আদে না। কিন্তু অঞ্ছাত করে আপনি যদি ফিরিয়ে দেন, বড্ড কট হবে আমার।

মহীন বলে, কিন্তু কি করব বলুন আংটি দিয়ে ? আপনার আংটি আমার আঙুলে চুকবে না। নইলে হীরের ঝিলিক দিয়ে হাত খুরিয়ে বেড়াভাম না-হয় দিন কভক।

তারপর হাদতে হাদতে বলল, বড়লোক নই বটে, ভবে টাকার অভাবে আপনার আংটি বেচে পড়া চালাতে হবে এ অনুমানও আপনার ঠিক নয়।

ব্যাকুল আগ্রহে চন্দ্রা বলে, পড়া ছাড়ছেন কেন ডা হলে ? ছাড়বেন না, না ওনে ?

চন্দ্ৰা বলে, গোপন কিছু নিশ্চয় নয় —

মহীন বলে, স্বটা নয়, কিছু প্রকাশ করা চলে। এমন দরদী মার্থ আপনি---আপনার কাছে বলব এক সময়। এই আংটিয় চেয়ে বড় দান চাই আপনার কাছে--- চের বড় জিনিব।

হাস্তম্থ — কিন্তু বল্প-জালা কণ্ঠবরে। অরিজিত রামের কথা শুনেছে, তাঁর কণ্ঠ ছিল এমনি ? লাজুক মহীস্ত্র রায়ের মধ্য দিয়ে এদের কল্পনার অরিজিভ বেন বেরিয়ে এলেন মৃহুর্তকাল। প্রক্ষণেই আবার আগেকার সেই শাস্ত মানুষ্টি।

পরে একদিন মহীন চক্রাকে ভার কথা বলেছিল। খল্লবাক্ এই যুবা গতামুগতিকভার প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এত কথা এমন স্থান করে তেবেছে। কে বলে পৃথিবীর ঘটনাধারার খোঁজ রাখেনা মহীন! প্রতিপান্ধ বিষয় ভূলে মাঝে মাঝে ওছু ভার বলবার বিশেষ ভঙ্গিটাই চক্রা বিমৃক্ষ হয়ে উপভোগ করছে। এই যেভাবে পড়াওনা করে যাজে—এটা নিভান্তই পগুঞান এখন। প্রামে যাবে,

মহীন ঠিক করেছে। শহরে আলো আলিয়ে পোকার ভিড়ই বাড়ছে, বেকার হচ্ছে মাসুষ, চিরাচরিড আভাবিক সমাজ-বাবস্থা বিচুর্ণিও হচ্ছে। প্রাম-সংস্থারের চেয়ে নগর-সংস্থারের কথাই বেশি ভাববার দরকার এখন। টাকা এক জায়গায় জমে থাকবে না, সর মাসুষ ভাল খাবে ভাল পরবে—এই চাচ্ছে আজকের পৃথিবী। আগামী কালের পৃথিবীর আরও চাইবে—রাষ্ট্রশক্তিও কোন রূপে কোন অবস্থায় এক জায়গায় জমে থাকবে না, টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে লিডে হবে গণ-মানুষের মথ্যে। সভ্যতার সেই হবে সর্বোত্তম প্রাপ্তি। গোটা করেক ছঙ্গু মাসুষ আছে পৃথিবীতে, বাকি সর কল্পান। সেই কল্পান্তর আত্মান্তিতে জাগিয়ে তুলতে হবে, জাগাতে হবে বেঁচে উঠবার বল-ভরসা, জীবন-চর্চার শৃত্মলা ও নীতি, পরিচ্ছয়তা ও মনমশীলতা। বাইরে থেকে সমস্তা যত হর্পজ্যা মনে করি আদকে তা নয়। অভ্যানের জড়তা কাটিয়ে ঝাঁপ লিডে পারলে কঠিন আর কিছু থাকবে না।

মৃথচোরা মহীনের মুখ খুলে গেছে। চন্দ্রার ধ্বাব জোগায় না।
নৃতন. এক সমাজের ছবি প্রতিভাত হচ্ছে ধীরে ধীরে ঘেন চোথের
সামনে। বিকেজিত রাষ্ট্রশক্তি, সভাকার গণতত্র ও ধনসামা দেখা
দিয়েছে, বেকার নেই, ছঃখী-গরিব কেউ নেই, বিশ্বের কানে মুক্তির
অভীঃ-বার্তা পৌছল এত শতাকীর অগ্রগতির ফলে। ভারতের
সাতলক প্রাম ঐক্যবদ্ধ পাশাপাশি দাড়িয়েছে—বেন সাতলক
বলির্চ মাছ্র্য। কেউ কারো উপর নির্ভরশীল নয়। মহীনের আবেগউল্ফ্র্সিড কথা শুনতে শুনতে চন্দ্রার মনে হচ্ছে, যে সব বিধান
আবিধার করে মান্ত্র্য ভেবেছে প্রগতি চূড়ান্ত অবধি পৌছে
গিয়েছে, ভার বাইরে আরও অনেক—অনেক দূর অবধি ভাবছে
কেউ কেউ। পূর্ণতর সভ্য ভাবীযুগের বিশ্বের জন্ত্র সঞ্চিত হচ্ছে।
স্পাই ব্রিয়ের বলতে পারবে না, কিন্তু এই রক্ষ একটা উপলব্ধি হচ্ছে
চন্দ্রার।

কৈন্ত সংস্থার এড়ানো সোঞ্জা নয়। এসব সন্ত্রেও তার কট হচ্ছে মহীনের জক্ত। সভিত্তি এই ধীমান ছেলেটি প্রামে থাবে, স্পেচানির্বাদন গ্রহণ করে চাবাভূষোর মধ্যে কাল কাটাবে ? একদিন মরে থাবে, কেউ জানবে না, প্রামপ্রান্তের শ্বশানঘাটে চিতার আশুন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসবে, কলসির জলে চিতা-ভন্ম ধুয়ে দেবে, তারপর আরও করেক মাস বা করেক বংসরে ধুয়ে যাবে তার নাম সন্ধীর্ণ প্রামের সামান্ত ক'জন নরনারীর মন থেকেও।

নিখাস পড়ে মহীনের জক্ত। আর একবার একাকী যখন তার কথাগুলো ভাবার চেষ্টা করে, সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়—মনে সন্দেহ জাগে। যা বলেছে সব বাজে। সামনাসামনি ভার যুক্তির গলদ বের করতে পারে নি বটে, কিন্তু কভটুকুই বা বোঝে চন্দ্রা! মহীনের মডো ছেলে ধোঁয়াকে যুক্তি-জালে বান্তব নিরেট-পাথর বলে ধোঁকা দেবে—এ আর আশ্চর্য কি ! আবার অক্ত কথাও ভাবছে—গোপন কারণ যা সে বলল না, ভাই ই হয়তো ভাকে ভাঙ্িয়ে নিয়ে তুলছে নির্জন প্রামে। প্রামে না গিয়ে ভার উপায় নেই।

সেই গোপন কারণের অবশেষে কিছু জাঁচ পাওয়া গেল, নির্মল খোষের সঙ্গে মহীনকেও যথন গ্রেপ্তার করল—ধার্মিক ও খনেশি বলে খাত একজনকৈ গুলি করার সম্পর্কে। গোষরায় নির্মলদের যিনি বংশরাধিক কাল আশ্রু দিয়ে নেথছিলেন, দেই লোক নাকি ম্পাই। এতদিন ধরিয়ে দেন নি একেবারে বাঁকি ফুল্ল ধরাবেন এই আশার। সে আর এক গল্প—কেমন করে হঠাৎ তাঁর স্বরূপ প্রকাশ হয়ে গেল। নিতাস্ত নিরীহ গোছের আধব্ডো ভন্তলোক—হয়তো আগে ঠিক-মামুষই ছিলেন, লোভে ও ভয়ে পড়ে গঙ্কন ঘটেছে। তিনি চলে যাচ্ছেন পুরীধামে ভীর্থ করতে। এরা বলাবলি করে, যাচ্ছেন আর ফিরবেন না, ফিরবার সাহস নেই আর এ অঞ্চলে। ব্যুতে পেরেছেন এরা টের পেয়ে গেছে। আর কেরা উচিতও নয় এরকম লোকের। বেঁচে থাকাই উচিত নয়।

বেল-লাইনের লেভেল-ক্রসিং। গেট বন্ধ-বাইক থেকে নেমে
দাঁড়িয়ে নির্মল ঘোষ বিরক্তির সঙ্গে হাডবড়ি দেখছে। একটা
সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল। হাড কাঁপছে, দেশলাই নিভে গেল।
উদ্বিয়া দৃষ্টিতে ভাকাচ্ছে, গেট খুলে দেবে কভক্ষণে। কিন্তু গেট
খুলবার আগেই মোটর এসে পৌছল। ফট--ফট : মোটর
থেকেও আওয়াজ। বিকালের শান্ত জকল বিচলিত হয়ে উঠল,
পাধীরা কিচমিচ করে উঠে পালাল। ধরা পড়ল সেইখানে আছত
নির্মল ঘোষ। আর মহীনকে ধরল এর ভিন দিন পরে।

ধরবার ঠিক আগের দিন প্রিন্সিপ্যাল মহীনকে নিক্কের খরে ডেকে পাঠিছেছিলেন।

শোন, ভোমার সম্বন্ধে পুলিশ খোঁজখনর করতে এসেছিল।
মহীন টেবিলে হাত রেথে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে। ভালমন্দ কোন কথা দে বলল না।

প্রিফিণ্যাল বলতে লাগলেন, আমি আমলই দিলাম না। বললাম, এদিন পড়ছে এখানে, খুব ভাল করে চিনি। রাজনীতির ধার দিয়েই সে মাড়ায় না, দব দিক দিয়ে আদর্শ ছেলে।

তারপর ভরসা দিয়ে বলতে লাগলেন, কোন ভর নেই। তোমার বাপের নামে দাগ আছে, সেই স্থাদে এসেছিল আর কি। টি. এন. জি. তথন তোমাদের ফিলসফির ক্লাস নিচ্ছিলেন—

মহীন বলল, আমি স্থার ক্লানে ছিলাম না কিন্তু।

হিলে না—বল কি। ভূল দেখনাম নাকি তবে ?

হাজিরা-বই খুলে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এই ভো—এই যে
রয়েছ।

মহীন বলে, টি. এন. জি. ভালবাসেন আমাকে। রোজই ক্লাসে থাকি—না দেখেই তাই বসিয়ে দিয়ে যান এই রকম। পিরিয়ডের গোড়ায় রোল-কল হয় বলে অনেকেই এসে পৌছয় না— আগেডাগেই অনেক সময় অনেক সময় উনি 'পি' বসিয়ে রাখেন।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, আহা, ক্লাসে না থাক, লাইব্রেরিডে ছিলে তো! কম্পাউণ্ডের ভিতর থাকলেই হল।

কম্পাউণ্ডের ভিতরেও ছিলাম না স্থার।

এক মুহূর্ত তার দিকে ভীক্ষদৃষ্টিতে চেরে খেকে প্রিন্সিগাল বললেন, তা না থাকো, আলা করি ঐ ব্যাপারের মধ্যেও ছিলে না। যাও যাও—মুখ দিয়ে উচ্চারণ কোর না আর ওসব।

কলেকের রেভেন্তি-বইরে ছাজির থাকার দরনই মাস পাঁচেক আটক থেকে মহীন শেব পর্যস্ত ছাড়া পেল। ছাড়া পেরে দেশে চলে গোল, কারও সলে দেখা করল মা। কলেজ থেকেও নাম কাটা গিয়েছিল, ডা হয়ডো দে জানে না আজও। অরিজিভ রায়ের ছেলেকে বাপের গোরুরে বসাবার জন্ম যারা উঠে-পড়ে করে লেগেছিল, ডাদের ছাত থেকে বেন ছুটে পালিরে দে বদে আছে মা-দিদিমার নির্ভয় অঞ্চাঞ্জারে।

যাবজ্ঞীবন দ্বীপান্তর হল নির্মল ঘোষের।

শেই নির্মারা গেছে। আন্দামানে ভাকে যেতে হয় নি, বাংলা দেশেরই এক মফস্বল শহরের জেলে ভিন বছর কাটিয়েছে। মাঝে একবার খবর রটল, কি কারণে অনশন-ধর্মঘট করেছে ভারা ক'জন। আবার খবর এল, ধর্মঘট ভেডেছে। এবং ভারই পরে মরার খবর।

বিচ্ছির কতকগুলো ছবি মহীনের মনে ভাষে—কতক চোখে দেখা, কতক আলাজি। নির্মানের বুড়ো বাপকে জানলার গরাদের সঙ্গে ব্রৈধেছে। মারছে। বুড়োর কোটরগত ছ-চোখ দিয়ে জলের ধারা বরে যাছে। হাতজোড় করছেন ভিনি ছেলের দিকে: আর পারি নে বাবা, যা জানিস বলে দে। নির্মান কক দৃষ্টিভে ভাকিয়ে ঘাড় নাড়ছে, ঠোটছটো নড়ছে অল্প অল্প। জপমশ্রের মডো অফুচ্চ অরে কতকটা নিজের মনেই যেন বলে বাচ্ছে, কিছু জানি নে আমি, কিছু না, কিছু না, কিছু না। নহাতে হাতক্তি, পরম শাস্ত মুখে শুয়ে আছে নির্মান সেলের মধ্যে, উঠে হাত বাড়িয়ে বাইরে-রাখা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল এক ঢোক, বারকয়েক ঢোখে-মুখে দিলন মন্তাকৃতি জনচারেক পালে ইট্র গেড়ে বসে টিউবে করে খাওয়াছে, মরতে দেবে না, বেঁচে থাকতে হবেই ভাকে—হাসপাভালের লাস-ঘরের মেজের নির্মান পড়েরয়েছ, সকল সংগ্রামের অবসান অবশেষে।

নেতা নর নির্মল ঘোষ, সামান্ত সাধারণ কর্মী। এই কলেজেই অর কিছু দিন পড়েছিল, আসতই না প্রায় কলেজে—এলেও শেষ বেঞ্চিতে ঘাড় গুঁজে বলে ধাক্ত—অধ্যাপকরা চেহারাই মনে করতে পারেন না কিছুতে। তার স্মৃতি-অনুষ্ঠান বড় ব্যাপার নয়। কলেজের সীমানার মধ্যে কর্তপক্ষ জারগা দেন নি, খেলার মাঠের

পশ্চিমদিকে বকুলগাছ—ভারই নিচে নির্মলের একখানা ছবি রেখে দিয়েছে। হেলেমেয়েরা প্রায় কেউ ভাকে দেখে নি, আন্ধকের ছবির ভিতর দিয়ে হাসছে সে সকলের দিকে চেয়ে চেয়ে। বকুভা হবে না। সারবন্দি আসছে সকলে—এসে শান্ত গভীর দৃষ্টিতে কণকাল ছবির দিকে চেয়ে যেমন এসেছিল ভেমনি নিঃশালে চলে যাজে। কোন আভ্রম্বর নেই অন্নুষ্ঠানে, ঠিক একেবারে এ নির্মল ছেলেটির মভো। বাইরে থেকে দেখতে নিভান্ত সাধারণ, হাজার হাজারের মভোই একটি সরল সহদয় যুবা। দ্র ছর্গম অজানা জায়গায় উচু পাচিলের অধরোধের মধ্যে নিঃশালে চোখ বুজেছে, খবরের-কাগজে ছটোর বেশি ভিমটে লাইন জায়গা জুটল না, জানা গেল না কেমন করে হঠাৎ সে মারা গেল।

যৃথীর হাত ধরে চক্রা চলেছে। বাঁঝালো কঠে মূথী বলে উঠল হাত ছাড়, যাচ্ছিই ডো। গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার দরকার নেই, পালিয়ে যাব না।

চন্দ্রা বলে, বড্ড চটে গিয়েছ ছুমি।

য্থী বলে, মহীন বাবুর নাম কেটে কলেজ থেকে ডাড়িয়ে দিয়েছিল— আজকে একটা জজুহাত তুলে ডাই ডিনি শোধ নিলেম কলেজের উপর। শোধ নিতেই হঠাৎ এসেছেন প্রাম থেকে। এ আমার নিশ্চিত ধারণা।

আহত কঠে চতা বলে, দেশকৰ্মী একজন ঐ অবস্থায় মারা গেলেনঃ এটাকে অজুহাত বলছ ?

এমন দেশকর্মী তো হান্ধার হান্ধার।

চন্দ্রা বলে, মহাভাগ্য আমাদের। কেবল হুংখ এই, এড আত্মহ্যাগেও আজও এঁবা দেলের ভাগ্য ফেরাভে পারলেন না।

যুথী বলে জ্যোৎসব-মরণোৎসব করে করে পেছন থেকে ভোমরা নাচিয়ে দাও, আর বোমা-রিভলভার ছুঁড়ে মারা পড়ছে সেন্টিমেন্টাল ছেলেগুলো। এই নির্মল ঘোষের কথাই ধর, জীবন দিয়ে লাভটা কি হল ! ছশমনটা মরভও যদি, তবু চরবৃত্তি করবার লোকের অভাব হত কি দেশের মধ্যে ? ছ-দশটা অমন কীটপ ১জ মেরে এ গ্রহমেণ্ট খায়েল করা যাবে না, নিজেরাই মারা পড়ছে গুধু।

চন্দ্রা বলে, মরে মরে মরার ভরটা ভেডে দিছে—সেই ভো মস্ত লাভ।

ভাঙহে কি ?

পোকের মনের ভলার নজর পড়ে না যে। ভেবে দেখ ভো—কাঁসির-দড়ি গ্রাহ্য করে না, কাঁসির হুকুমের পর ওজন বেড়ে যায়, 'ভোমার ছেলে আমি, ভোমার কারা সাজে না মা'—এই বলে চোখ মুছিয়ে মাকে সাজ্না দের—য়ভার সামনে লোক-দেখানো অভিনয় করে না নিশ্চয়—এমন ছেলে আজ আর একটা-ছুটো নয়। দিনকে-দিন বেড়েই যাচেছ, গোণাগুণভিত্তে আসে না।

মহীম দাঁড়িয়ে শৃষ্ণা-বিধান করছিল। বৃথীকে বলল, জুডো থুলতে হবে।

কেন !

हुँग---

ষ্থী বলে, ঠাকুরঘর নাকি ? অর্থ হয় এসৰ মিথ্যে সংস্থার মানার ? চক্রা বলল, স্বাই খালি-পারে। দরকারই বা কি পায়ে জুতো রাথবার ?

নিচু হয়ে জোর করে চন্দ্রা জুতো খুলে কেলল যুথীর পা থেকে। বলে, যেতে লাগো তুমি ওধানে। জুতোজোড়া এক দৌড়ে হস্টেলে রেখে আগছি।

রোধনৃষ্টিতে মহীনের দিকে চেম্নে যুখী এগিরে চলল।
বকুলতপায় ভিড়ের ভিতর দাড়িয়ে দেখছে নির্মাণের ছবিখানা।
বকুতার বাবস্থা নেই- খুশি হল সে এর জন্ম। এদের আমানানের
মূলা লঘু হয়ে যেত কথার চাপাল্যে। এমন কি কণপূর্বে সাহিত্য-সভা
পণ্ড হওয়ার দক্ষন বক্তৃতা করতে না পারায় যে আক্রোশ মনে

জমেছিল, তা-ও স্থিমিত হয়ে এল এই স্বায়গায় গাড়িয়ে। স্বাই ফিরে যাচেছ, যুখী তথনো তাকিয়ে আছে তদগত হয়ে সেই ছবির দিকে।

চন্দ্রা ভার ধ্যান ভেঙে দিল: চল বাই—

মহীন কথা বলে উঠল: কখন থেকে সে পাশাপাশি চলেছে— বলে, খুব রাগ করে আছেন, কিন্তু রাগ পুবে রাখতে দিলে চলবে না আমার। স্বার্থের থাভিবে ভাব করতে এসেছি। একটা কাল নিয়ে এগেছি, সাহায্য চাই।

ছবির মৃথের হাসিটা তথনো ভাসতে যুথীর মনের মধ্যে। বলল, একলা আপনার উপর বাগ করেই বা কি হবে বলুন ? গোটা দেশই দেখছি ক্ষেপে গেছে। সকলের উপর রাগ করতে হলে রাডদিনই মুধ গোমড়া করে থাকতে হয়। জানেন ভো, সে আমার ধাতে সইবে না।

চন্দ্রাকে বলল, জুডো কোখার রেখে এলে ভাই, এনে দাও। সন্ধ্যা হয়ে এল, বাড়ি যাব। আর ভতক্ষণে শুনে নিই, কোন স্বার্থে মহীন বাবু কলকাভায় এসেছেন !

রেলিডে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে যুখী। আশ্চর্য স্থুন্দর দেছে মনোরম ক্লান্তির ভঙ্গিমা। লোকজন কেউ নেই এখন।

মহীন বলগ, আপনাদের কেবিনের দোকানে আমায় নিয়ে গিয়ে আপনার বাবার সক্ষে আলাপ করিয়ে দেবেন। গোটা চারেক চরখা বানিয়ে দিতে হবে দিন পাঁচ-ছয়ের মধ্যে।

अमृद व्यारक वरम निरम यारवन—खारम मिखि रमरक ना ?

মহীন বলে, নতুন ধরনের চরখা। অনেক খেটেখুটে এক নক্সা তৈরি করেছি।

তারপর থক্তের পাঞ্চাবির পতেউ থেকে প্রমোৎসাহে বের করল সেই নক্সাঃ নক্সাই নম্ন শুধু—সেই কাগজের প্রান্তে দ্পুর্মতো অন্ধ কৰে দেখানো হরেছে, সাধারণ চরখার তৃদ্যনায় কড বেশি সুডো আদায় হবে।

আকৃতি ও আয়ন্তন মোটামৃটি ব্ৰিয়ে দিয়ে সগৰ্বে মহীন বলে, বুঝান্তে পারলেন ? এখন কাজে কদ্যুর কি দাঁড়াবে, সেইটে হল কথা।

কিন্ত কি গরজ বলুন তো কম সময়ে বেশি প্রভার ? তা হলে দিন-রাত চবিবল ঘণ্টা কি করে কাটাবে আপনাদের পাড়াগাঁরের মানুষ ?

পাড়াগাঁরে যান নি কখনো। গেলে দেখতেন, কাজ করে সময়ই পায় না চাবীর বাড়ির মেয়েপুরুষ।

তবে কেন জেহাদ ঘোষণা করেছেন মিল, আর কলকজার বিক্লজে—খুব কম সময়ে খুব বেলি স্ভো পাওয়া যাচেছ বেখানে !

মহীন বলে, আহা করে বুবতে চাচ্ছেন না। পরকার কি সিছে তর্কাত কি করে ?

আকাশের দিকে চেয়ে বলে, বড্ড মেঘ করেছে, বৃষ্টি ছবে বোধ হয়। তা হলে ডো মুশকিল।

হস্টেলের বারাখা অভিক্রম করে সিঁজি বেয়ে চক্রা দোজদার কোণের ঘরটার সামনে গিয়ে মৃহকণ্ঠে ডাক দিল, আছিস বিজ্ঞা ? এসো—

চক্রা ঘরে চুকে আবার দরকা ভেকিরে দিল। ফার্স ইয়ারের মেয়ে বিঞ্চলী —এই সন্ধ্যাবেলাডেই খাটের উপর আড় হয়ে একটা দিনেমা-প্রোগ্রামের পাতা উণ্টাচ্ছে।

যাস নি ওদিকে ?

বিজ্ঞলী বলে, শরীরটা খারাপ লাগছিল।

ষ্ট —বলে চন্দ্রা খাটের নিচে থেকে ছোট একটা স্থাটকেস বের করল। আড়চোধে আপনার স্থাটকেস নিয়ে বান চক্রা-দি ৷ বিজ্ঞাী ডাকিয়ে ডাকিয়ে দেখছে ৷ ডারপর বলল—

কেন ?

ছাত্রী-সমিতি নিয়ে আপনার নাম ছড়িয়ে যাচ্ছে। ধধন-তথন আসেন বলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অনেক জেরা করছিলেন আপনার সম্বন্ধে। কেন আসেন, কি বৃত্তান্ত, আমি ঐ ছাত্রী-সমিতির মধ্যে আছি কিনা।

চন্দ্রা কাপড় বদলাজিল। খদরের শাড়িটা পাট করতে করতে বলল, বলে, দিও আখীয়ভা আছে— এনে দেখাগুনা করে যাই।

বিজ্ঞানী বলে, যে রক্ম মান্ত্র - কোন দিন হয়ছো ঘরে এসে উলাটে-পালটে বের করে ফেলবেন ঐ স্থাটকেন!

করপেনই বা। উলটে-পালটে দেখতে পাবেন খছরের শাড়ি-রাউল আর বড় জোর সমিতির রশিদ-বইটা।

বিজ্ঞদী বলে, তা হোক—নিয়ে বান আপনি। আমার ভয় করে। জ্রাকুঞ্চিত করে চন্দ্রা একমুহূর্ভ তার দিকে চাইল। তারপর বলে, মুপারিন্টেণ্ডেন্টের চেয়ে তোমারই বেশি আপত্তি বুক্তে পারছি। জ্ঞাচ্ছা—

যুথীর জুতাজোড়া হাতে নিয়েছিল, স্থাটকেসও তুলে নিল এবার। বিজ্ঞলীর দিকে চেয়ে কঠোর কঠে সে বলল, আফ্রা—নিবিদ্ন হলে তো এবার ? আমার জক্ত হর আগলে বলে থাকতে হবে না, মুপুরের শো-তে কলেজ পালিয়ে হরদম নিমেমা দেখে বেড়িও।

मूर्थ कितिरत हन्ता वितिरत अन ।

নৃতন পোশাকে চন্দ্ৰাকে দেবে যুখী উচ্ছুসিত হল।

বা: এই তো —যাকে যা মানার। গুণ-চট পরে থালি পায়ে এক-হাঁটু খুলো-মাটি মেথে এভন্দণ দাদী-বাঁদীর মডো ঘুরছিলে— বিশ্রী দেখাছিল। হন্টেলে মাছ নাকি আঞ্চলা ? আমি নই, ধনবের এই জামাকাপড় ক'টা— স্টেকেস উঁচু করে দেখাল।

য্থী হেদে উঠে বলে, বেশ বৃদ্ধি করেছ। জবড়জং বোঝা বরে ডোমাদের বরানগরের বাড়ি অবহি অজুর যাওয়া-আসং সোজা ব্যাপার ? গ্রীনক্রম থেকে সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়, কাজকর্ম চুকে যাওয়ার সজে সজে গোলাক নামিয়ে দিয়ে খালাস।

চন্দ্রার মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটল, যুখীর ব্যক্তের হাসি ছুরির মতো তার অস্তরে কেটে কেটে বসছে। বলে, আমার অদৃষ্ট ভাই! 'বলে মাভরুম্'শুনলে বাবা আভতে মুহা যার। তার উপর ছোড়দা'র পুলিশের চাকরি। রক্ষে আছে বাড়ির মধ্যে এ সমশ্ব ঢোকালে!

তারপর সহসা চক্রা প্রশ্ন করে, তোমার বাজির সবাই কেমন ? খদ্দর পরেন না, দেশোকার নিয়ে মাখা ঘামান না। চক্রা ঘাড় নেডে বলে, ডা নয়—আমি বলছিলাম কি—

একট্ ইভক্তত করে বলল, ভোষাদের বাজি ক'টা দিন রাখা চলে স্থাটকেনটা ? এর মধ্যে বোমা-রিভলভার নেই গোলমেলে জিনিধ কিছু নেই, খুলে দেখিয়ে দিছি।

যুখী বলে, দেখাবার দরকার নেই। খদ্দর গায়ে রাখতে পারি নে বিভলভারও চালাতে জানি নে। কিন্তু ভয় করি নে কোনটাই। রাখতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু—

মহীনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল: দোকানে আক্ষকেই যেতে হবে নাকি?

महीन वरण, अकृति। प्तती कत्रवात छेणात्र मही।

তা হলে মুশকিল হচ্ছে ধে ভাই চন্দ্রা। এটা ছাডে নিয়ে কাঁহাতক ঘোরাঘুরি করা চলে ?

মহীন বলে, দাও চক্রা। আমার হাতে থাক। চক্রা ইতন্তত করছে দেখে মহীন বলল, অভ্যাস আছে আমার। মস্তবড় ধন্দরের গাঁট নিয়ে হামেসাই এ-গ্রাম সে-গ্রাম করতে হয়, এ স্থাটকেস ভার তুলনার পালকের সামিল।

চক্ৰা বলে, যাবে কোখা ভোমরা ?

যুখা বলল, মহীন বাবুর স্বরাজ-যন্ত্র তৈরি করাতে। দেশসুদ্ধ লোক বন বন করে ঘোরাতে থাকলে স্বরাক্ষ আপনি বেরিয়ে আসবে। আর আর জাত পালা দিরে নিড্য নৃতন অন্ত্র বের করছে, আর এদেশে গোবর চাপা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বড় বড় মস্তিকে।

মহীন হেনে উঠে বলল, সকলের দেরা অস্ত্র বের করেছে এদেশের মন্তিক।

যুথী বলল, চরখায় স্তো হয়, স্ভোর কাপড় হয়, মানুষের হার-ব্যবহারে তা লাগে না—দেশের কাজ করা যাদের পেশা তাঁদের লাগে মীটিং আর মিছিলের সময়।

চন্দ্রার দিকে বক্ত কটাক্ষ করে বলল, এই অবধি বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু স্থতো হয় বলে অরাজও হবে, দৈগ্য-কামান জাহাজ-এরোগ্রেনে যেরা ইংরেজের রাজ্য ভেডে চুরমার হয়ে যাবে—

মহীন বলল, শুধু ইংরেজের রাজ্য বা কেন, এই সব শহরও ভাঙৰ আপনাদের। ভেঙে ট্করো ট্করো করে প্রামে ছড়িয়ে দেব। আর আপনার অলের ঐ দামি পোশাক আর টয়লেট সরিয়ে সরল স্থার অবারিত মান্তবের রূপ ফুটিয়ে তৃক্তব সেখানে। কিন্ত ওর্ক মূলত্বি থাক এখন। রাত্রি হয়ে বাচ্ছে, চলুন।

### (0)

কর এও কোম্পানির দোকানে একটা মাত্র মিদ্ধি বসে বসে থাটের পায়ায় শিরিষ-কাগজ ঘসছে। শশিশেশর বেরিয়ে গেছেন। মহীন বলে, ভাই ভো! ওঁকে সব বৃশ্ধিয়ে দিয়ে যেভে পারলে পাঁচ-সাত দিন পর লোক পাঠিয়ে দিভাম। একটা দিনের ক্ষ্প্র এদেছি, কালকেই ফিরতে হবে। কাকটা না হলে মুশকিল।

যুথী বলল, একটা কাল ভোহল। দক্ষজ বাধালেন এসে আমাদের অমুষ্ঠানে।

মিব্রিটাকে প্রশ্ন করে জানা গেল, ফিরবেন শশিশেশর নিশ্চয়ই। ফিরে এসে দোকান বন্ধ করে বাড়ি বাবেন। আর সকলে চলে গেছে, সে-ই শুধু অপেকা করছে জাঁর জক্ত।

যুধী বলে, ভবে চলুন, ময়দানে গিয়ে বসিগে। ঘটাখানেক পরে আবার আসা যাবে।

অর্থাং ঘন্টাখানেক ধরে নিরিবিলি ঝগড়া চালাবেন, এই মডলব ?
চলুন ভাই। আমরা গ্রামে টানতে চাই সকলকে, আপনায়া
শহরে। টাগ-অব-ওয়ারে কে জেভে দেখা বাক, কোন দিকে দড়ির
জোর।

যুধী বলে, দেখুন, ইংরেজ বললে মানে পাওয়া বেড। দেশের মানুবের মুখে এ স্ব বেমানান।

মহান আশ্চর্য হয়ে ভার মূখে ভাকায়: ইংরেজ বলতে হাবে এখন কথা ?

স্বার্থের দিক দিয়ে বলাই ভো স্বাভাবিক ভাদের পক্ষে। সংগ্রাম হেড়ে গাঁরে বলে স্বাই অহিংস বৃলি কপচাক, মান্ত্রগুলোং মেয়েমান্ত্রহ হয়ে তুলো ধুন্নক, পাঁ'ল বানাক, স্থভো কাটুক বিশ নম্বর ভিরিশ নম্বর চল্লিশ নম্বর মিলিয়ে।

চুঙি দিয়ে গ্যানের আলো তেকে দিয়েছে। আথ-অঞ্চকারে রহস্তাবৃত রাজপথ। মিলিটারি লরী ভীরবেগে বেরিয়ে যাজে মাঝে মাঝে।

যুখী বজে, হয়েছে বেশ। দিনকে দিন ওরা সৈক্ত আর সাজ-সরঞ্জামে দেশ ছেয়ে ফেলছে, আর গাঁরে চূকে নিঃসাড়ে আপনার। সূত্র-যজ্ঞে বসে যাতেছন। ভার মানে—ওরা দেশতে আজকের দিনটাই, আমরা দেখি আগামী ভবিশ্বং।

করেকটা গাছ পাশাপাশি, ভার নিচে বেঞ্চি পাঙা। ছ-জনে সেখানে বসল। যুখী বলে, পালানোর এই মনোভাব ছাড়ুন। নির্মল ঘোষের নাম নিয়ে আমায় অপমান করলেন, কিন্তু তাঁদের করচেয়ে বেলি অপমান করছেন আপনারা। সভ্যভার চাকা উল্টো দিকে ঘোরাছেন।

মহীন বলে, কোটি কোটি মান্ত্ৰকে ধৃলো-কানায় ফেলে রেখে আপনাদের ঐ সভ্যতা শুধুমাত্র কয়েকটিকে নিয়ে আলোর দিকে ছোটে, শহর নামক সন্ধীর্ণ দ্বীপ গড়ে মৃষ্টিমেয়র বহন্ত সমাজ আর বিশেষ স্থবিধা তৈরি করে। খানিকটা পিছিয়ে সকলের মধ্যে এসে সকলকে নিয়ে এগোবার ভাবনা যদি আমরা ভাবি, সেটা কি অপরাধ প আদপে আমি একে পিছিয়ে এগোই বলব না : ছ'পা যদি পিছিয়ে থাকি সে কেবল সবেগে এগিয়ে যাব বলেই।

ন্তব্য থক মৃহুর্ত সে কি ভাষল। আবার ষথন কথা বলল, তথন তার কঠন্থর ভারী হয়ে উঠেছে। বলে, নির্মলদেরই কাজ ভাল করে করতে যাছিছ ঘূথিকা দেবী। তারা মারা পড়ল একা-একা। একদিন আমার বাবার কথা শুনতে চাল্ছিলেন—সে-ও নতুন-কিছু নয়, দেশে দেশে যেমন ঘটে আসছে তাঁনের অসহায় একাকিছের মামূল ইতিহাস। ওঁরা পায়ে-চলার পথ তৈরি করে গেছেন। সবুর করুন—দলবল ফুদ্ধ এবারে আসছি আমরা সেই পথে।

বৃত্তি বিশেষ কিছু নয়, আশা ও বিখাসের কথা। অনেক তর্ক চালানো যায়, প্রচুর গালি বর্ষণের কাঁকও আছে। কিন্তু যুখার উৎসাহ লাগে না। একটু অক্তমনস্ক হয়ে গড়েছিল। হঠাৎ বৃষ্টি এল বুপরুপ করে। ছুটে এক গাছের গোড়ার দাঁড়াল। জলের ছাট সেখানেও। আর বাডাসের বেগে ডালাপালা এমন আন্দোলিত হচ্ছে, আশহা হয় ওপ্তলো ভেঙে ঘাড়ের উপর
পড়েই বা! কাপড়চোপড় ভিজে জবজরে। বিশ্বনি খুলে গেছে,
লল গড়িয়ে পড়ছে কপাল বেয়ে। রাস্তার ওপারে ছাতে ঢাকা
ফুটপাথ—অনেক মান্ত্র দেখানে আশ্রয় নিয়েছে। যুথী দৌড়ল।
একটা লরী খুব জোরে আসছে—সেটা কাটিয়ে জ্রুত পার হতে
গিয়ে পা পিছলে সে পড়ে পেল। বিষম আঘাত লাগল, হাটু পেল
ছড়ে। আর তার চেয়ে বেলি, লক্ষার নায়। রৃষ্টির মধ্যেই
মান্তবন্ধনো ছুটে এসেছে। উঠে বসেছে সে কোন গভিকে, কিন্তু
খাড়া হবার উপায় নেই। উঃ-আঃ—করে একটু আর্ডনাদও করতে
পারছে না। চোথে তার ক্লা এসে গেল।

লেগেছে বডড ? কেটে গেছে ?

ভেলভেটের উপর জরির কাজ-করা দামি স্থাতোর এক পাটি পায়ে— কিন্তু কাদায় এমন লেপটে গেছে যে, জুঙো বলে চেনা যায় না—কাদা-ই এক-বট পুরু হয়ে আছে যেন পায়ে জড়িয়ে। সেদিকে ভাকিরে ঠোটে ঠোট চেপে যুখী অঞ্চ রোধ করল।

বিরক্ত খারে মহীন বলল, জুডো নর—আপনার পায়ের কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম ৷ উঠতে পারছেন না, বড়ত লেগেছে ওথানটায় ?

যুথীর ইচ্ছে করছিল, মহীনকে চলে যেতে বলে। কিছু
উপায় নেই ভার সাহায্য নেওয়া ছাড়া। জনকয়েক লোক তখনো
বিরে দাড়িয়ে। ভাদের দিকে চেরে ভীক্ত কঠে মহীন বলল, রৃষ্টিতে
দাড়িয়ে কষ্ট করতে হবে না আপনাদের। ট্যাক্সি-ফাতে গিয়ে বরঞ্
গাড়ি ডেকে দিরে যান একটা।

হাত ধ্যে স্বছে যুখীকে ট্যাক্সিতে তুলে মহীন বলল, কোন দিকৈ যেতে হবে, বাড়ি কোখায় আপনাদের ?

যুখী হলে, আমি একলাই যেতে পারব। সঙ্গে ধাবাব দরকার নেই, আপনার কাজের ক্ষতি হবে। মহীন বলে, হবে কেন--হচ্ছে। ভবে কণ্ডক ক্ষতি পুৰিয়ে নিতে পারব, আপনার বাবার যদি দেখা পেয়ে যাই বাড়িতে।

উঠে এনে যুখীর পাশে বসল। যুখী রাস্তার নাম বলে দিল। বৃষ্টি তখন ধরে গেছে। একটা ভাঙা কল খেকে বর-বর করে জল পড়ছে, যুখী সেই জায়গায় গাড়ি থামাতে বলল।

মহীন বলে, কোন বাড়ি আপনাদের ?

বাড়ি একটা মাত্র—নাদা রঙের, রাস্তার বিপরীত দিকে। সেইটে ছাড়া আর সব বস্তি।

যুথী বলে, ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দিন। বাড়ি গিয়ে আপনার টাকা দিয়ে দেব।

একটা গলি আছে বস্তির পাশ দিয়ে—এড সন্ধীর্ণ যে ছু-জনের
পাশাপাশি যাওয়া কটকর। যাদের না জানা আছে, গলি বলে
বৃষতে পারে না এটাকে, মনে করে বস্তিরই অংশ— বস্তির আনাচকানাচ। গোটা ছই গ্যাস-পোস্ট আছে, ব্লাক-আউটের দকন
আলো আলা হয় নি। গলি যে কখনো সাফসাকাই হয়, অবৃহা দেখে
মনে হয় না। আবর্জনার স্তুপ—জাল জ্যে আছে মাঝে মাঝে।

চলেছে তো চলেইছে। মহীন বলে, ৰুদ্ধে আর বাড়ির †
যুধী সামনের দিকে আঙুল দেখিরে বলে, ঐ বে—

কিন্ত ত্রিদীমানায় বাড়ি দেখা যায় না। সাপের মডো এঁকে-বেঁকে গলি চলেছে।

মহীন বলে, সলে আনতে চাচ্ছিলেন নাঃ এত পথ তা হলে ধরে নিয়ে আসত কে বলুন তো ?

আরও অনেকটা এসে একটা টিনের বাড়ি। টিনের বাড়ি ঠিক নয়, পাকা খর আছে একটা—অক্ত ছু-ডিন খানারও পাকা দেরাল পাকা সেবে, ছাদের বদলে কেবল টিন দেওরা উপরে। অসমাপ্ত বাড়ি—দেবে বোঝা বায় দীর্ঘকাল ঐ অবস্থায় পড়ে আছে। পাশে আরও ঘর হবে বলে ইট বের করা আছে দেয়ালের পাশে, সে ইটের রং ছাতা ধরে কালো হরে গেছে। ঘরের যে ভিড তৈরি হয়েছিল, সেখানেই উঠানের কাজ চলছে আপাডত। পাশে পাশে ক'টা বেলফুলের চারা বসানো। ভাগ্যিস ঘর না হয়ে ঐ কাকা জায়গাটুকু বরে গেছে, নইলে নিবাস বন্ধ হয়ে যারা পড়ত এরা নিশ্চর। বাড়িটার ঠিক দক্ষিণ গায়ে শুপ্রাচীন এক বাগিচা—আম, জামকল ও লিচুর বড় বড় ডাল বুঁকে এসে নীরন্ধ অন্ধকার ক্ষমিয়ে ভূলেছে। বৃষ্টি থেমে গেছে, উপ-টপ করে তবু অবিরভ জল পড়ছে ডালপালা থেকে। ভাপসা হুর্গন্ধে নিধাস বন্ধ হয়ে আলে।

মহীনকৈ বসিয়ে যুখী পিছনের ঘরে গেছে। চাপা-গলায় কথা হচ্ছে মা-মেরের ভিতর—মহীন শুনতে পাছে। চা দেবার ইচ্ছে, কিন্তু চা ফুরিরে গেছে— এনে দেবার মান্ত্র হচ্ছে না। এক মাত্র থি গেছে যুখীর ছোট বোন রেখার সঙ্গে ভাদের ইন্ধুলে। সপ্তাহে চু-দিন সন্ধ্যার পর গানের ক্লাস বসে, ঝিকে অপেক্ষা করতে হয় যতকণ রেখার ক্লাস না ভাঙে। যুখী রাগ করছে, নবাবনন্দিনী হয়ে উঠছে যে দিনকে-দিন। চেঁচিরে ওঁরা ঘর ফাটাবেন—আর ঝি হন্ডভাগীকে ভভক্ষণ আগলে বসে থাকভে হবে। এ গানের ঠেলায় ভোমার ঝি ঠিক পালিরে যাবে, বলে রাখলাম।

মহীন মনে মনে বলে, নবাবনন্দিনী কেন হবে না, তোমারই বোন তেঃ। ঘূণী এলে বলল, চায়ের জন্ত বাস্ত হবেন না চা আমি খাই নে। আব এই ধরনের শহুরে আপ্যায়নের উপর মোছও নেই কিছুমাত্র। কাল সকাল আটটার দোকানে যাব, আপনার বাবাকে সেই সময় থাকতে বলে দেবেন। টাকাটা দিয়ে দিন, চলে যাই এবার। অনেক কাজ বাকি।

টাকা যুগী নিয়েই এসেছে। হেসে বলল, ভেবেছিলাম নিডে চাইবেন না সামাক্ত এই ক'টি টাকা।

আশ্চর্য ভাবে যুখার মুখের দিকে চেয়ে মহীন বলে, কেন ? মনের মধ্যে কেমন একটা ধারণা হয়েছিল। যুখী টিশে টিপে হাসতে লাগল।

মাথ। নেই, মুখ নেই—কেন হয় এমন বেয়াড়া ধারণা ? তিন টাকা ট্যান্ধি-ভাড়া আমি দেব, আর পাউভার-রুজ-ক্রীমে আপনার অঙ্গরাগের ধরচাই বোধকরি দৈনিক ভিন টাকার কম নয়। বাডাসে উড়ে যায়, ধুয়ে ফেলডে হয়—ভারই বাবদ ভিন টাকা।

একটু থেমে ভিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, এ বাড়ি আসবার আগে আমি ভো মনে করভাম কোন্ প্রিলেস বুঝি আপনি !

মুধ রাঙা হয়ে গেল যুথীর। বলল, দারিজ্যে ব্যক্ত করছেন ?
না, ব্যক্ত যদি করে থাকি, সে আপনাদের এই পালিশ-কর।
চেহারা আর ইঞ্জি মাপা হাসির ভক্তা-রুভিকে।

যুখীর ক্লিষ্ট মূখের দিকে চেরে আবার বলে, দেখুন, আমার বাড়ি দূর পাড়াগাঁয়ে। তা-ও নিজের বাড়ি নয়। তাই-বোন ত্র-জনে আমরা দাদামশায় দিদিমার অন্ধে প্রতিপালিত, তাঁদেরই আশ্রয়ে আছি। সে হিলাবে আপনাদের চেয়েও অবস্থা খারাপ আমার। দারিজ্যের জন্য অপরাধ যখন আমাদের কারো নয়, তা নিয়ে ব্যক্ষ করতে যাব কেন? সহজ্ঞ জীবন চাপা দিয়ে গিণ্টির উপর এই যে আপনাদের মোহ-মায়া, আক্রোশ তারই বিক্লছে।

যুথী সশক্ষে টাকা কেলে দিল যে বেঞ্চিতে মহীন বসেছে তার উপর। বক্র হাসি ফুটল মহীনের ওষ্ঠ-প্রাস্তে। যুখীর দিকে না ভাকিয়ে টাকা তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

যুখী মনে মনে ভাবছে, মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে এর পর কথনো দেখা হয় মহীনের নক্ষে। কথাই বলবে না। ছেলেরা যা বলাবলি করত, ঠিকই—মানুষটি যা, অহন্ধার ভার বিশগুণ। পোকামাকড় বলে মনে করে অপরকে। বরানগয়ে চম্রাদের বাজি বজরান্তার ঠিক উপরে নয়।
রিটায়ার করবার পর রায় বাছাছয় এই বাজি করেছেন। বারো
বিহে অমির উপর বাজি। জায়গাটায় যেমন বাজিটাডেও তেমনি—
শহর-পাজাগাঁয়ের সময়য় হয়েছে। গেটে চুকে অনেকথানি গিয়ে
অট্টালিকা। মন্তবজ বাগান, ছটো বজ বজ পুকুর। পুকুর-ধায়ে
ভরকারির ক্ষেত—হেন ভরকারি নেই, যা এখানে ফলে না।
গোয়ালে পাটনাই ও দেশি গাই-বাছুর দশ-বারোটা। ভায়মগুহারবার
অঞ্চলে ধানের জমি করেছেন, ধান-বোঝাই নৌকা এমে কুঠিঘাটায়
লাগে। সম্বংসরের খোরাকি ধান গোলার ভুলে রাখা হয়।
ঢেঁকিশাল ময়েছে, ধান ভেনে লেই চাল খাওয়া হয় এ বাজি—কলের
চাল চলে না।

রিটায়ার করবার পরেই সরকারি আহ্বানে এক স্পোশাল
ট্রাইবানালে বসতে হয়েছিল রায় বাহাছরকে। না হলেই ভাল ছিল
বোধহয়। আসামিদের শাক্তি দিয়েছিলেন। আইনে হাভ-পা
বাঁধা—ভা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু মনটা কি রকম হয়ে পেল
সেই থেকে। হিন্দুধর্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠা হয়েছে। একালের রীভিনীতিয় উপর বিষম অঞ্জা। ইলানীং শরীয় খারাপ হয়ে পড়ছে,
তপ-লপ প্লা-আহ্নিকে ভভই ভিনি মেতে উঠছেন। নিচের ভলায়
প্র্-দিককার শেব প্রান্তের ঘরটিতে অহয়হ এই সব নিয়ে খাকেম।
এক মেলবউ বীণা ছাড়া পারভপক্ষে কেউ সেদিকে ঘেঁবেনা।
ঘরটার স্বাই নাম দিয়েছে—ভপোবন।

বোদ্ধ সন্ধ্যাবেলা তথোবনের সামনে বারান্দার ইন্ধিচেয়ার টেনে নিয়ে রায় বাহাছুর চুপচাপ খানিকক্ষণ বদে থাকেন। বড় ভাল লাগে এই সময়টা, ভুগুর নিশ্বাস ফেলেন, দীর্ঘ দিনের চাকরির পর হাত-পা মেলে জিরোচ্ছেন এডদিনে। মেরে-বউমাদের ডেকে
মাথে মাথে বলেন, কপালে জলজলে সি দূর পরে পারে আলতা দিয়ে
সন্ধ্যা দেখিয়ে বেড়াও মা-লক্ষীরা। এই গোলা-গোয়াল-দালানকোঠা,
ডদিকে কলাবন, কাঁকুড়ক্ষেত, বাঁধা-পুকুর—অনেক ভেবে অনেক
দিনের সাধ মিটিয়ে তৈরি করেছি। ডোমরা ঘুরঘুর করে বেড়ালে
মনে হবে, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আমার রচনায়। জীবন ভরে
গোলামি করার মানি ঘুচবে ধানিকটা। মনে করব, দেশের মান্নুষের
না হোক—নিজের ছেলেপুলেদের জন্ত অন্তত আনন্দ-নিকেতন গড়ে
ছলেছি একটা।

সেই ট্রাইবৃদ্ধালে বিচারে বসবার পর থেকে দেশের মান্ধ্রের প্রসাদ একট্-আথট্ আসতে রায়বাহাছরের মুখে। বড়-বউ কেতাহরন্ত শহরে মেয়ে, বঙ্গরকে বিশেষ আমল দেয় না। কিন্তু মেজবউমাটি ভালই, অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী—রুসিংহ বা বলেন, অক্ষরে অক্ষরে
পালন করে, বেশিও করে। একটা কারণ বোধহয়—মেজ হেলেটা
গোম্থ্, যাত্রা করে বেড়ার আর মদ খেরে বাড়ি ফেরে নাকি
শেষ-রাত্রে। বাদী বঙ্গরকে খুলি রাখতে অভিমান্তার ব্যন্ত । খণ্ডর
ভাল বলবেন, তাই লক্ষীর ব্রন্ত করছে প্রতি বৃহস্পতিবার। জুতা
পায়ে দের না—অন্তত খণ্ডরের সামনে ভো নয়ই। ভার মালল্যআচার ধালে থালে বেড়ে চলেছে, বরে ঘরে দীপ দেখার, গোয়ালে
গোলায় নেখার, তারপর তুলনীতলায় দীপটি রেখে গলার জাঁচল
ভড়িরে খণ্ডরকে এনে প্রণাম করে।

চন্দ্রা ঘরে পা দিতেই বন্ধিমের সঙ্গে দেখা। সোল্লাসে সে সম্বর্ধনা করে উঠল, এই যে—কেরা হল এডকণে!

আন্তে হোড়দা—

গলা নামিয়ে বঙ্কিম বলতে লগল, সারাটা দিন কোখায় ছিলে— সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে হবে। চক্রার গা কেঁপে ওঠে। রাজার মিছিল নিয়ে যাবার সময় দেখে কেলেছে নাকি বাড়ির কেউ? বাবা নিশ্চর নর—বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় জার তিনি গলার ধার অবধি যুরতে যান, শহরের পথে তিনি পা বাড়াবেন না। কেউ দেখে এসে বলে দিল কি তাঁকে? বড়বউ পাটনায় বাপের বাড়িতে, বড়দাও তার পিছু পিছু সেখানে গিয়ে উঠেছেন। মেজদা দেখেও থাকেন যদি, বাপের মুখোম্থি দাড়িয়ে নালিশ করবার সাহস তাঁর হবে না। আর ছোড়দা—তাঁর মুখ বন্ধ করা এমন কিছু-কঠিন নর। কিন্তু কতদ্র কি জেনেছে সঠিক না বুবে আলোচনা করতে যাওয়া ঠিক হবে না। অতএব নামের ভিতর বে আতরই থাক। নিভান্ত অবহেলার ভাবে মুখ যুরিয়ে চন্দ্রা বোয়াকে পিয়ে উঠল।

रिक्रम वर्म, উপরে চর্টে যা'e-বড় খরে।

চন্দ্রা বলে, দারোগাগিরি বাড়ির মধ্যে কলাতে এস না ছোড়দা, কেউ ভোমায় মানবে না।

স্বাহ্যকা সরজ হাসি হেসে ব্যক্তিম ব্যক্তি, বাইরেও বড় কেউ মানতে চায় না। কেমন করে হেন চিনে কেলে।

তারপর বলল, কিন্তু ভোষার রক্ষে নেই। রান্ত হয়ে এসেছ, আমি না হয় আপাতত ছেড়ে দিচ্ছি, সকালবেলা মোকাবিলা হবে। তা বলে বড়-হাকিম শুনবে না, কৈফিয়ৎ দিতে হবে সামনে দাঁড়িয়ে।

ততক্ষণ চক্রা সিঁ জির পাশে পড়ার ঘরে চুকে পড়েছে। আলো জেলে আয়নার গামনে চেহারা দেখছে, সারা দিনের আমের চিহ্ন ফুটে আছে কি না। পাউজার-কেস খুলে পাফটা ক্রভ কয়েক ধার বুলাল গ্রীবায়, মুখের উপর। তবু ডেমন ভরসা পাছে না। ডিভানে গড়িয়ে পড়ল। এখন আর সে বাছে না কারও সামনে। সকালবেলা দেখা বাবে, একটা রাভ ভো সময় পাওঁয়া গেল। ইতিমধ্যে ছোড়দাকে খোলামোদ করে জেনে লেবে, কে কি বলেছে: আগাগোড়া সে সাক অধীকার করবে বাবার কাছে।
কিখা জুডমডো একটা-কিছু বানিয়ে বলবে, চক্রান্তে পড়ে কেমন
জাবে তাকে যেতে হয়েছিল দলের মধ্যে। ভেবেচিন্তে ভাল গল্প
বানানো যাবে, সময় রইল তো সকাল অবধি।

ক্রাস্তিতে চোখ বুঁজে আছে, মাণার উপর বিশ মন পাথর চাপিয়েছে কে যেন।

বীণা এসে গা নাড়া দেয়, বেশ তো এখানে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছ। ওদিকে একজন সেই বেলা ছপুর থেকে বে হা-পিড্যেশ বসে—

আ: মেজবউদি---

না ভাই, এটা উচিভ হচ্ছে না। ঝগড়াঝাটি হয়েছে নাকি ? ওঠ লক্ষীটি। কি ভাবছে বল ভো মনে মনে ?

চোধ খুলে চক্রা খাড়া হয়ে বসল: কার কথা বলছ ; কে এসেছে ?

বীণা বলে, খোদ হাকিম সাহেব ৷ ছোট্-ঠাকুরপোর কথা তুমি মোটে যে কানে নিলে না—

শিশির এসেছে। আস্বার কথা ছ্-পাঁচ দিনের মধ্যে, এসে গেছে তা হলে। খুম জড়িয়ে আছে চন্দ্রার চোখে, হাসির আন্তা ফুটল তার উপর। আবার সে এলিয়ে পড়ল।

कि इन ? यादा ना ?

চন্দ্রা বলে, ছ-শ মাইল চলে আসতে পেরেছে, আর দশটা সিঁড়ি নেমে আসতে পারবে নাং গরজ থাকে ভো আসতে বলো মেজ-বউদি, আমায় কেন কট দেওয়া!

আবার সে চোখ বুঁজল।

চোধবঁকে আছে, কিছুই যেন দেখছে না। বিশির এসে নিংশব্দে বসল, সন্তর্গণে ভার মূখের উপর থেকে অলকগুছে সরিয়ে দিল, সরিয়ে দিয়ে হাত ছ-খানা নড়ছে না আর সেথান থেকে, ছ-চোধের পলকহীন দৃষ্টি পড়ছে এসে মূখের ডপর—কিছুই যেন চন্দ্রা টের পাচেছ না। হঠাৎ এক সময় চোখ মেশে সরোষ ভঙ্গিতে বলে, এই—

ি কিন্তু শিশির সামলে নিয়েছে সেই মৃহুর্তে, সরে গিয়ে টেবিলের উপরের একটা বইরের পাতা উলটাচ্ছে। একেবারে নিরীহ, নির্দোষ।

চন্দ্রা বলে, ঘুয়চ্ছিলাস আর ভূমি অসনি — শিশির বলে, বদনাম দিচ্ছ, দেখেছ কিছু ভূমি !

वरित्र हन । हन, हन आभात्र मर्टन । वाजिञ्च मवरित्र रमित्र मिटे ।

ছাড়বেই না তাকে চল্লা, টানাটানি করছে। বলে, বেড়ালে চুরি করে দই খেতে গেলে বেমন হয়, তেমন্ হয়েছে। ঠিক হয়েছে। পাউডার সিঁদ্র লেপটে গিয়ে কি বাহার খুলেছে মুখের। ও কি, ক্লোর জল ঢালাঢালি করছ কেন ? কীর্ভি ভোমার দেখিয়ে আনি ছোড়দা মেজবউদি ওঁদের।

কুঁকোর জল গড়িয়ে শিশির তথন মূখে জলের বাণটা দিছে আর কমাল ঘনছে। ছেলেমান্ত্রের মতো চক্রা সহস্ হাততালি দিরে উঠল।

মিছামিছি মৃথ থোয়ালাম তোমার। কিছু ছিল না, একেবারে কিছু না—

বৃষ্টি নামল বৃপ-বৃপ করে। আর বাতাস। কাঁচের শার্সিতে বৃষ্টির ছাট বাজনা বাজাচ্ছে। ঘরের প্রশ্বর আলোটা নিবিয়ে দিল, দালানের আলোর একটা ফালি শুধু এসে পড়েছে। আলো-অদকারে হয়ে খার জাগরণ মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

সুসংবাদ নিয়ে এসেছে শিশির—এক মহকুমার সর্বময় কর্তা হয়ে যাচ্ছে। সার্কেল-অফিসার হয়ে ক্রমাগত সাইকেল ঠেলে বেড়ানোর অবসান এত দিনে। যুদ্ধের সময় বলেই সম্ভব হয়েছে এটা। লোকাভাব। নইলে এত বড় প্রোমোশান আদায় করতে চুল পেকে যায়। সকলের ভাগ্যে ক্লোটেও না শেব পর্যস্ত। যুদ্ধ সরকারি মান্ত্রদের অভাবিত সোভাগ্য এনে দিচ্ছে। জনসাধারণের অনেককেও—যারা আথের বৃধ্যে চলতে জানে।

কথার মাবে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোথায় ছিলে বল ডো সমস্তটা দিন ? তুপুরেও খাও নি শুনলাম।

চক্রা বলে, এড দিনের কলেজ ছেড়ে বেডে হবে। মেশ্লের। ছাড়ল না কিছুডে। পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। বিষম হৈ-হল্লা।

পিকনিক কোন জারগার হল, সে প্রসঙ্গ তন্ত্রা এড়িরে গেল। জেরার মধ্যে যত কম পড়া যার। শিলিরও আর এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করল না। বলে, বাকগে—চুকিয়ে দিরে এসেছ ভোঃ কাল আর পরও হু-জনে মিলে মার্কেটিং করা যাবে। সন্ধাবেলা সিনেমা। তারপর দেশের বাড়ি থেকে বুরে আলব হুটো দিন। আসছে মঙ্গলবারে এমনি সময় ট্রেনের-বার্থে গড়াছিঃ। ভার পরদিন রাজ-গদিতে।

হাসি-গল্পের মধ্যে ছাং করে চন্দ্রার মনে হল, চিরবন্দির শুক্ত হল এবার থেকে। "কালকের দিনটা মহীন-দা কলকাতার আছে, আবার কবে আসবে—দেখা পাবার স্থযোগই হয়তো আসবে না আর জীবনে। কিন্তু সকাল থেকে মার্কেটিং, সন্ধ্যার সিনেমা। ভাবছে, মহীনের সঙ্গে আলাপ হত যদি শিশিরের। কাঁধ-ধরাধরি করে চলত যদি হ'টিতে। ছ-জন নয়, জিন জন—ভার ছোড়দা বন্ধিম বড় ভালমান্ত্র—কিন্তু পুলিশের চাকরি নিয়ে ক'দিন লাগবে ঝাছু হয়ে উঠতে।

এক ইন্সিচেয়ারে গুটিস্থৃটি হয়ে ছ-জন। মৃছ গুঞ্জনে কথা বলছে, চপল হাসি হেসে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। শিমুলবনে তুলো গুড়ার মতো রঙিন ভাবনা উড়ে বেড়াছে মনের ভিডর, ভাবনা যেন ধেলা করছে—বিলের উপর বিরেখিরে হাওয়ায় দেমন ভর্ক গুঠ

## তেমনি ভাবে।

সহসা দেয়াল-বড়িতে নক্ষর পড়ল। চমকে জাগল খেন চন্দ্র।
আবেশ উড়ে পেল কোখায়। শিশিরের বাছবন্ধন ছাড়িয়ে ধুপধাপ
সিঁড়ি বেয়ে সে উপরে চলল। শিশির হস্তভন্ন হয়ে ভাকায়।

कि इल ? हनता दकांचा ?

মুখ কিরিয়ে অমুনরের স্থারে চন্দ্রা বলল, আসছি—পনের মিনিট ছুটি আমার।

তেতলার ছাতে উঠে চক্রা নিঁড়ির দরজার ভাড়াভাড়ি খিল এঁটে দেয়! অনম্য কৌভূহলে শিশিরও পিছু-পিছু এসেছে। সে দরজা ঝাঁকাচ্ছে। খোল — আমায় ঢুকতে দাও লম্মীটি—

ह्या कित्र अत्म मनका शूल मिन। ठीरिंग चांक म मिर्य वमम, हूप!

কি ওখানে— চিলেকোঠায় 📍

চুপ !

परका निम कार्यात । हिमरकार्शतिक परका-कानमा वह करन ।

রেডিও। চাবি গুরিরে দিল। আলো অলে উঠল। আওরাজ আলছে: অল-ইভিয়া রেডিও—খবর বলছি। খোরাও—খোরাও চাবি। কুড়-কুড়-কুড়— শুকনো খোলার চাল-কড়াই ভাজছে যেন। খোরাও আরও। অজানা ভাষার বিচিত্র স্থরের গান--ছো-হো-হো-ছোনাম হাসি--একপাক চাবি খোরানোর মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর নানাম দেশের নরমারীর আলাপ শোন, ছ-কুট চওড়া চিলেকোঠার মধ্যে বঙ্গে।

শিশির বঙ্গে, বোঝা যাড়েছ না কিছু।
চন্দ্রা ধমক দিয়ে ওঠে: আহা—
আর একট জ্বোর দিয়ে দাও।

একাগ্রভাবে ক্লকাল কান পেতে চন্দ্রা বলন, ইংরেজিডে বলছেন—ঠাতা হয়ে শোন, বুঝতে পারবে। I Rash Behari Bose, representing the Indians living in East Asia, pay my homage to you.

শিশির সবিশ্বরে বলে ওঠে, সেই রাসবিহারী ? চুপ চুপ !

মহাজাতি আপনার।—আপনাদের সংস্কৃতির-পৌরব বর্ণনা করবার ভাষা আযার নেই।

শিশির বলে, আচ্ছা মানুষ তুমি ভো! কাঁকি দিয়ে একা একা আসহিলে।

চন্দ্রা ডান ছাডে শিশিরের মুখ চাপা দিয়ে জোর করে তাকে পাশে এনে বসাল।

পরাধীনতা-মোচনের জন্ম আপনাদের দীর্ঘারী অন্য-বৃদ্ধের প্রাণংসা এদের জনে জনের মৃথে আমি শুনতে পাই। গর্বে আর আনন্দে তথন আমার বৃক্ ভরে যার। বেদিন হাজার হাজার আমার খনেশীর নরনারীর আত্মতাগ ফলপ্রস্থাহের, বৈদেশিক অধীনতা-পাশ মৃশ্ধ হয়ে আপনার। ঈশর-নিদিট উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারবেন, সেদিন আর দ্রে নয়, প্রত্যাসর সেই দিন। ভারপর কণ্ঠথনে নিস্কক হল, ছোট ঘরশানি স্বরে ঘূরে কথাগুলো তব

বারপর ক্রজান । নজক হল, ছেটে বরবালে বুলে মুলে করা তা বার্ত হজ্জে—

The day is not far off, when your efforts will be crowned with success, when the sacrifices of thousands of Indian will come to fruition and you will be free from bondage.

আর চক্রা ভাবছে স্থল্ববর্তী সেই কথককে—চশর্মা-পরা দীর্ঘ-দেহ প্রোট মানুষটি জীবনে কোন দিন তাঁকে চোখে দেখে নি, ক'জনই বা দেখেছে! চিনভ না কেই তথন তাঁকে—কৃষ্ণকায় দরিজ বাঙালি যুবা শৃত্যলের অবমাননায় যখন উল্পালিণ্ডের মতো ভারতের এ-প্রাপ্ত থেকে ও-প্রাপ্ত ছুটে বেড়াছে। বোমা চালান যাছে বাংলা থেকে লাহোরে, সৈক্তদের লাইন অবধি ধাওয়া করছে কর্মীরা, ভাবে ভাবে অন্ত জোগাড় হচ্ছে, বেল-লাইন উপড়ানো, টেলিফোনের ডার কাটা—সমস্ক আয়োজন সম্পূর্ণ, লাহোর পিরোজপুর রাওয়ালপিতি কবলপুর ঢাকা আর কাশীতে একই সময়ে অভ্যুখান হবে। সিলাপুর অবধি ছড়িরে গেছে সেই বিপ্লবের স্কৃলিক, মাইকেল ওডায়ারের বডিগার্ডরা পর্যন্ত দলে ভিড়ছে। ২১শে কেব্রুয়ারি, ১৯১৫—দাউদাউ করে আগুন জলে উঠবে একসঙ্গে সর্বত্র।

কিন্ত আগুন জলল না। কতদিন গেল ভারপর, বার্থকার বলিরেখা দেখা দিয়েছে সেদিনের যৌবন-প্রদীপ্ত সেই মুখের উপর। দূর নির্বাসন খেকে উদপ্র কান পেতে তিনি জন্মভূমির প্রতিটি খবরাখবর নিচ্ছেন। সহসা বাদলার বাভাসে ক্যালেগুারের পাতাগুলো ফর-কর করে উড়ল। তারিখটা দেখল চক্রা—আজ ১ই মার্চ, ১৯৪২। সাভাশ বছর পরে সাত সমৃত্র পার হয়ে আশাময় আকাশবাণী এসে পৌছলেই, দেরি নেই আর সেদিনের।

আরও অনেককণ পরে সংখাহিত দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশাকরে: কেমন গ

শিশির সেই আগগের অভিযোগ জানায়: আ**ন্দা মাদুৰ কিন্তু** ভূমি।

ভরের ভলি করে চন্তাবলে, ওরে বাধা—বিষম বেআইনি যে এসব। অভার আজকাল স্বাই করছে—কিন্ত হাকিম সান্ধিরেথ মারা যাব না কি ? ধরে ভূমি শেষকালে যদি জেলে পাঠিয়ে দাও। অস্কৃত্ব নয় কিছু। সহোদর ভাইকে ধরিয়ে দিয়ে ভোমাদের সরকারি মান্ত্র প্রোযোশান আদার করে।

চল্রা ভাবছে, এই আগবিরোধ শেষ হবে আর কড দিনে, জীবনকে সহজ করে নেওয়া চলবে যখন? ছেলের যাপের কাছে, জীর আমীর কাছে মনোভাব ঢাকাঢাকি করতে হবে না। মৃত্তির অথে ব্যাকুল সোনার ছেলেমেয়েদের জেলে পূরে অব্যতিতে দিন কাটাতে হবে না জবরদন্ত সরকারের। দেশের মানুব সরকার গড়বে, সরকারি মানুব হবে দেশের মানুবের গোলাম। নির্মল ঘোষ মহীনের বাপ অরিক্ষিত রায় এবং অতীত ও বর্তমানের সর্বত্যাগী নরনারীরা আক্ষকের রেডিওর শোনা ঐ বাণীই যেন লক্ষ কঠে মন্ত্রিত করে চলেছেন, নিঃসংশয় প্রমাণ দিয়ে বাচ্ছেন: The day is not far off, এগিয়ে এল সেদিন—

## ( ( )

এগিয়ে আসে দেই দিন। যার জন্ত বুকে অগ্নিজালা নিয়ে দেশবিদেশে আঞ্চন্ত চুটে বেড়াছে দেশের ছলালরা। জেল আনন্দধাম
হয়েছে ভাদের কলহান্তে, জেলের জন্ধকার দেরালেও ভাদের
প্রভ্যাশা বিজ্ঞলীলেখায় বিকমিকিয়ে বেড়ায়। আন্দামানের সমুত্রসৈকতে সিদ্ধ্-বিহসের মতো কত তৃঞ্চার্ড দৃষ্টি এপারের মাটি খুঁজে
ফিরেছে, খাধীনভার সঙ্গীত-মূর্ছনায় কাঁসির-দৃষ্টি কবিষময় হয়েছে।
বালেখনের প্রান্তে বাঘা যভীনের পিস্তলের আওয়াল ভোমাদের
কানে পৌছয় নি, সেবায়ে প্রথম-মহায়ুজের সময়। স্থ্যোগ আবার
এল—আমাদের অপার ছঃখের মধ্যে অনন্ত সাজ্বনার আলোকোজল
অবমাননা-বিমৃক্ত মুক্তির দিন অক্সাৎ অভ্যন্ত কাছাকাছি এসে
পড়েছে।

পৃথিবী তোলপাড়। দীর্ঘকাল ধরে কুট-কৌনলে গড়ে-ডোলা সাম্রাজ্য গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়েঁ যাচ্ছে। লড়াই ভারতের পূর্বস্থারে এসে হানা দিল বলে! আর দেরি নেই—। পার্ল বন্দর, ফিলিপাইন, যবদীপ, স্থমাত্রা, বজ্ঞপ্রতিরোধী সিঙ্গাপুর পর্বস্ত ঝড়ের মূর্বে ধেলাঘরের মতো ভেড়ে পড়েছে। নিরীহ নিরম্ভ জাডিগুলোর উপর আফালন আর প্রভাপের বহর দেখে ভরে ভক্তিভে ভাক্রব হরে ছিলাম, ঝড়ের একটুখানি ধাকার উলঙ্গ হরে পড়েছে জৌলুবভরা ঐ সব শক্তি-বিগ্রাহের ভিতরকার খড়-মাটি। অতি-সাধারণের স্তারেও এসব খবর পৌছে গেছে। বৃটিশের বিপর্যয়ে দেশের মাছ্যের আনন্দের অস্তু নেই।

হেদে চন্দ্রা বলে, শুনবে একটা গল্প এই সেদিন আমাদের পাড়ায় ঘটেছিল ব্যাপারটা। এক বেরাড়া ঘোড়া কেবলি পেছুছিল —কোচোয়ান চাব্কের পর চাব্ক মারছে, ঘোড়া জোড়াপায়ে তব্ পেছোয়। বিরক্ত কোচোছান ঘোড়াকে গালি পাড়েঃ ইংরেছ হয়ে গেলি নাকি রে বেটা। অন্দরে চুকে পড়লি যে পেছুডে পেছুডে।

থুট করে একটু শব্দ হল জানলার দিকে। ধড়মড়িরে চন্দ্রা সরে গিয়ে ভত্ত-ব্যবধান রেখে শুয়ে পড়ে।

শিশির বলে, কি হল ?

মেশ্বউদি আড়ি পাততে এনেছে হয়তে।--

জানলা বন্ধ, চোথে ভো দেখতে পাচ্ছেন না। কথাবার্ডা শুনে ঠিক ভাববেন, খবরের-কাগজ পড়ছি আমরা রাত্রি জেগে জেগে। বিরক্ত হয়ে একুনি সরে পড়বেন। এলো—

চুন্থতে জড়িয়ে শিশির আকর্ষণ করল। আপত্তি করে না চন্দ্রা। বলে, মেজবউদি না হয়ে ইতরও হতে পারে অবিশ্রি।

ফিক করে সে হেলে উঠল: সভ্যি, কি হরে উঠছি আমরা দিনকে দিন। আর কোন-কিছু নেই যেন শীবনে। মিষ্টি হাসি অর্থহীন প্রকাপ একেবারে ভূলে গেছি।

কিন্তু অকারণ বিশাপও এখন শুনতে রাজি নই।

মুখখানা কোর করে শিশির চেপে ধরল বৃক্তের উপর। পরম আরামে চফ্রা এলিয়ে থাকল। অনেকক্ষণ চুপচাপ। টক-টক দেয়াল-ঘড়ি বেক্তে চলেছে, ডরেই কেবল শব্দ।

খানিক পরে চক্রা অমুভব করল, মুখে কিছু না বলুক—নরম উষ্ণ বিছানায় স্থামীর সঙ্গ্রেছ বাছবেষ্টনের মধ্যে ঐ খবর মনের ভিতর স্থানাগোনা করছে। দূর ছুর্গম গোপন অরপ্যে বিছাৎপ্রস্ত এক সাঁধক মহাতপস্থায় নিময় হয়ে আছেন, কত ভাবনা, কত রকম গবেষণা তাঁকে নিয়ে—এক এক কাগজ এক এক ধরনের কথা রটাচ্ছে। কেউ পাঠাচ্ছে হিমালয়ে, কেউ উড়িয়ে দিচ্ছে উড়োজাহাজে এলগিন রোডের ছাতের উপর থেকে। তাঁর কানে নিশ্চয় সব পৌছভে না—শুনতে পেলে বিষম কৌতুকের ব্যাপার হত তাঁর পক্ষে। কথা না বলে চন্দ্রা আর পেরে ওঠে না।

আচ্ছা, সুভাষচজ্র কোথার তুব দিলেন তুমি মনে কর ?

হাই ভূলে জড়িত কঠে শিশির বলে, গভর্মেন্ট গাপ করে কেলেছে।

চক্ৰাচমকে উঠল। কি বলছ ভূমি ? পভাি ?

কোন-কিছুই অসম্ভব নয় এদের পকে। গোপন-জেলে আটক রেখে এখন নিরুদ্ধেশ হয়ে যাবার কথা রটাজে। মেরেও ফেলতে পারে। অত সৰ পুলিশ-পাহারার মধ্যে এত বড় শহর থেকে কর্পুরের মতে। উবে গেলেন, এ কি বিশাস হবার কথা ?

চন্দ্রার চোধে জল এলে যাবার মতো হল।

এই যে শুনতে পাচ্ছি, রাজনীতির বগড়ায় বিরক্ত হয়ে সন্ধানী হয়ে বেরিয়ে গেছেন।

শিশির বলে, বিশাস হয় না। ইস্পাতে-গড়া ওসব মায়ুয— ভোঁতা হয়ে যাবার মনোবৃত্তি ওঁদের নয়।

নিরক্ষ কারাককে শৃষ্ঠিত হাজার হাজার নরনারীর কথা ভাবছে চন্দ্রা। কভ প্রাণ বলি হল আজ অবধি ! পৃথিবীর কোন জাতির চেয়ে স্বাধীনভার আকাজ্জা আমাদের কম নয়, কারও চেয়ে ত্যাগ-স্বীকার আমরা কম করি নি । ভয়াল ধ্জারিতে কড কুমুম না-জানি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আরও !

আবার এক সময় চক্রা জিজ্ঞাসা করে: খদ্ধরের শাড়ি-পরা মাদাম চিয়াং কাইশেকের ছবি দেখেছ? যেন বাডালি ঘরের বউটি। দেখেছ? শিশির যুমিয়ে পড়েছে। নাড়া দিয়েও সাড়া পাওয়া পেল না। চন্দ্রার কিছুতে যুম আনে না।

সকাশবেলা ঘর থেকে বেকছে, বৃদ্ধিম তার দিকে চেয়ে টিপি-টিপি হাসে। চন্দ্রা থমকে দাঁড়াল।

বৃদ্ধিন বলে, ধড়িবাজ বটে। হাকিনের সঙ্গে রফা-নিপান্তি করলি পিকনিকের কথা বলে, নানারকম চাল দিয়ে। ভাল চাল তো আমার সজেও ভালরকম করণালা করেনে। নইলে রকা থাকবেনা।

কি করে জানলে ছোড়গা ? বল, বলতে হবে। ঠিক তুমি আড়ি পেডেছিলে।

বন্ধিম অপ্রতিভ হল না, হাসতে লাগল।

চন্দ্রা বলে, ছোট বোন বলে রেছাই নেই। যত চরবৃত্তি ডোমার হরের মধ্যে। ছি:।

বিশ্বিম বলে, ঘরে বাইরে সব জায়গায় । ছোট বোন বলেও রেহাই দেওয়ার জো নেই ? পিকনিক কোথায় হল, কি কি তরকারি হল, কারা রামাবামা কয়ল —সমস্ত ধ্বন সরেজনিনে হাজির থেকে জেনে আসতে হয়েছে।

চন্দ্রা বিচলিত হয়েছে, কিন্তু বাইবে সে ভাব প্রকাশ হতে দিল না। বলল, যাও। মেয়েদের ব্যাপার—ভূমি চুকবে সেখানে কেমন করে !

বৃদ্ধিন বলে, বলেছিল ঠিক। দেশস্থ স্বাই ডো আজ্বাল মেয়ে, তবে মহীন রায়টা নয়। ছু-দশ জন ঐরকম পুরুষছেলে আছে, সেই ক'টাকে জেলে পুরে সরকার বাহাছর পুরোপুরি মেয়ে-য়াজ্য বানিয়ে নিশ্চিস্ত হতে চান।

কথার মোড় অক্সদিকে খুরিয়ে নেবার চেষ্টা চন্দ্রার। বিশ্বরের ভান করে বলে, সভ্যি নিজে ভূমি সিয়েছিলে ছোড়দা? দেখতে পোলাম না ভো। তা হলে বোঝা গেল, কলাকৌশল অনেকথানি রপ্ত হয়েছে। মাঠের উপর বকুলগাঁছের সামনে একসলে আথঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, অথচ মায়ের পেটের বোনটা পর্যস্ত ধরতে পারে নি।

श्रात्कर माष्ट्रि-होष्ट्रि शरत्रहिल वृति ?

একেবারে কিছু না।

যাড় ছলিয়ে চক্রা বলে, একদম বাজে কথা। কক্ষনো তুমি যাও নি, গোলে নজরে পড়ত। কার মুখে কি শুনে এসে ধাপ্লা দিয়ে এখন কথা বের করবার চেষ্টার আছে।

আচ্ছা, আর একটা প্রমাণ দিই। একটা মেয়ের হাত ধরে তুই টানাটানি করছিলি—

চক্রা বলে, মেয়েটাকে দেখেছ চেরে ? কেমন মেয়ে বলো ভো ? স্থ্যানক বাবু-মেয়ে।

বৃদ্ধিমের মুখের দিকে হাসিভরা ৃষ্টি স্থাপিত করে চন্দ্রা প্রাপ্ত করল: মুখখানার দিকে দেখেছ একবার তাকিরে ?

ওদের মুখ দেখবার জক্ত উপরওয়ালা পাঠায় নি। যাদের দেখতে গিয়েছিলাম, ভাদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম, যে ফুরসভই হয় নি ওর দিকে তাকাবার।

দেখলে আর অন্তদিকে ভাকাতে ইচ্ছে করত নাছোড়দা। চাকরির খাডিরেও নয়।

এক মুহূর্ত বহিষের মুখের দিকে চেয়ে হেলে বলে, দেখেছ বই কি! কেউ না দেখে পারে নাকি পটে-আকা প্রতিমার মতে৷ অমন মুখ ?

বৃদ্ধিন বলে, সে যাই হোক---প্রমাণ তো হয়ে গেল, তোর কীর্ডি নিজে দাঁড়িয়ে দেখেছি ! কি দিয়ে এখন আমার মূখ বন্ধ করবি বৃদ্ ! বোনের কাছে বুল চাও !

্ এই সুখেই তো চাকরিছে আছি। সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হোন। তাঁর মহিমার ধোপাকেও আমরা পরসা দিই নে। থানায় নিয়ে থাব-শেই ভয়ে কাণভূ কেচে কাঁথে করে বয়ে দিয়ে বায়।

চক্রা বলে, আছো—খুব ভাল একটা তরকারি রান্না করে আ<del>ছ</del> ভোমায় খাওয়াব।

সেই যেমন চালকুমড়োর কারি রেঁধেছিলি পলতা দিয়ে ? অয়গ্রাশনের অয় অবধি উঠে আসবার যোগাড়।

তবে একটা সোয়েটার বুনে পাঠিরে দেব আসছে শীতকালে। হাকিম-ঘরণী হয়ে বাচ্ছি, কাৰকর্ম থাকবে না ভো কিছু। তুধু ঘরের শোভা হয়ে থাকা।

বৃদ্ধি থাড় নাড়েঃ উক্ত—আর ও-কর্মে যাস নে। ডোর গোয়েটার মাথা দিয়ে গলবে না, নির্ঘাৎ জানি। সেবারে যেমন মোজা বুনে দিয়েছিলি।

তার মানে, আমি সব কাজে আনাড়ি--এই তো ?

একটা কাজ শুধু পারিস—অতি চমংকার পারিস। ময়লা খদ্দরের শাড়ি পরে ভলটিয়ারি করা। নিরীহ মেয়েগুলোকে টেনে-হিঁচডে এনে সভার ভিড় বাড়ানো:

চক্রা হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হেলে ওঠে। বুখেছি ছোড়দা। টেনে-হিঁচড়ে এ বাড়িতেও নিয়ে আসব একটা মেয়ে। যাবার আগেই এনে দেখাব। তাহলে মুখবছ—কেমন ? সেদিন বেরুনো হল না, লিশিরের শরীরটা খারাপ লাগছিল, সারাদিন গুয়ে গুয়ে কাটিয়ে দিল। বেরুল পরের দিন বিকালবেলা। বৃহৎ এক যক্ষের ব্যাপার যেন। মার্কেট বুরে থুরে রুকমারি জিনিসপত্র কিনেই চলেছে। টিন আর প্যাকেটে ভূপাকার হয়ে উঠল—মোটরের খোলে পা রাখবার যায়গা নেই। এডেও নাকি পেব হল না—কাল ছপুরের ট্রেনে শিশির দেশে যাজে, সকালে ফর্ল নিয়ে আর একবার বেরুবে ছ-জনে।

চক্ৰা বলে, সমংস্রের জিনিব কিনে নিচ্ছ—বেশানে যাজি, মক্লভূমির দেশ নাকি সেটা ?

লিশির বলে, রিপোর্ট যা পাচ্ছি—লৈই রক্ষই। যদ্র পারা যায় গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। ছেলেবেলা ভূগোলে হয়তো মহকুমার নামটা পড়ে থাকব, ডারপর আর কখনো কোন স্ত্রে কানে গুনেছি, মনে পড়ে না।

আমি শুনেছি, খবরের-কাগতে পড়েছি।

খবরের-কাগজে ঐ জায়গার নাম ?

গঙ্গেশ বাবুর বাড়ি যে ওখানে।

শিশির সবিত্ময়ে বলে, গলেশটি কে হলেন আবার ং

ধূব বড়লোক—গেলে জানতে পারবে। যা ভাবছ, তত্ত্ব ধারাপ ছায়গা নয় —এই আমি বলে দিলাম।

ফিরতি মূখে তারা শশিশেখরের বাড়ি গেল। ঠিকানা জানা ছিল, গাড়ি দাঁড় করিয়ে খুঁজে খুঁজে গলির মধ্যে ঢোকে। টর্চ ধরে ছ-জনে এগোডেছ। জ্বল জমে আছে, জুডোহুছ শিশিরের পা পড়ে জ্বল ছিটকে উঠল। চক্রা আহা-হা করে ওঠে। দাখি স্থাটটা বাচ্ছে-ভাই হয়ে গেল, হায় রে।

শিশির কিন্ত হাসছে: খুলে ঠিক হয়ে যাবে । বেশ শাগছে—এই জলকাদা পুরানো সেকেলেবাগান দৈত্যের মতো কালো কালো গাছ—

টর্চ নিভিয়ে দিয়ে শিশির কাঁথে ভর দিয়ে পড়ল চন্দ্রার। চন্দ্রা তর্জন করে, সরো—কেউ এসে পড়বে এদিকে।

শিশির বলে, আজব লাগছে, না ় এমন নির্জন পথ আদ্ধকার ছায়াস্ছয়তা, কে জানত বলো, কলকাভার লহরের ভিতরে রয়েছে ়

ভন্ন ধরেছে মনে। ব্রুতে পেরেছি।

শিশির তাকে আলিকনে বেঁবে বলল, উঁহ—ভূত চেপেছে কাঁধে:

প্রাধন-মাজিত সংঢোগ দেহধানি চন্দ্রার—সেন্টের ভীত্র স্থানে
স্থাংসেতে গলিটা অবধি রোমাঞ্চিত হচ্ছে। তৃ-জোড়া জুডোর
পূট-পূট আওয়াজ। হঠাং শিশির উচ্ছুসিত হল্পে ওঠে। বলে,
সুমি এইরকম পাশে থাকলে চক্রা, কোন কিছুতে আমি ভয় পাব
না। কধনো—কোন অবস্থার তুমি কাছছাড়া হয়ো না আমার।

यूथी विवय आकर्ष दन !

চিনে এসেছ ভো! কিন্ত এই বাতে ? সেইটের জন্ম বুঝি
—জকরি মিটিং আছে কোথাও ?

চন্দ্রা চোধ টিপছে। বাইরে চেরে রোরাকের আধ-অন্ধর্মার 
যুখী শিলিরকে দেখতে পেল। কলকঠে অভ্যর্থনা করে: আত্মন—
আত্মন। চন্দ্রার কাণ্ড, ওখানে দাঁড় করিয়ে এসেছে। আপনাকে
আগে দেখি নি—কিন্ত ক্লাসের ভিতর চন্দ্রা আমাদের একবর্ণ
লেকচার শুনতে দের না, আপনার গল্প করে।

শিশির হাসিমূবে চক্রার দিকে তাকাল। বলে, অংগচ এই

চক্রাই চিঠি লিখেছিল, দরকারি ফ্লাস নষ্ট হবে, কিছুডেই এখন আমার সঙ্গে থেতে পারবে না। বলুন তো, মানুষটাকে পাওয়ার চেতে মানুষের গর বলতে পাওয়াটা কি বেশি আনন্দের ?

চন্দ্রা বলে, এত কাছে তোমাদের বাড়ি ভাবতে পারি নি। কতবার ডাহলে আদা-যাওয়া করতাম।

যুপীর হাত ধরে সে ভিতর দিকে চলল। শশিশেশর যথারীতি বাড়ি নেই ঃ ইন্দুনতীকে মা বলে সে প্রণাম করল। রেখার খরে গিয়ে দেয়াল থেকে এসরাজ নামিয়ে ভাকে বাজাভে বলল একটা গং। ছেরিকেন হাভে খুরে খুরে চন্দ্রা চারিদিক দেখছে।

চমৎকার বাড়িটি ভাই ভোষাদের।

যুখী বলে, ঠাট্টা ? দিনমানের সূর্যের আলো আসে না, দেখাদেখি ইলেট্রিক করপোরেশনও আলো দিতে রাজি হল না, রাত্রিবেলা।

চন্দ্রা বলে, সদর-রাস্তা খেকে দ্রে। আমাদের কাজের পক্ষে ভারি চমংকার, সেই কথা বলছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে চাপাগলায় বলল, ভোষার বৃদ্ধি আছে, সাহস আছে— বড় কাল করবার ক্ষমতা আছে ভোষার। একটা কথা বলি যুখী ভাই, ছাত্রী-সমিভির মধ্যে এসো তৃমি। সমিডি বাইরে থেকে যত নিরীহ মনে হয়, আগলে তা নয়।

যুথী বলে, ভা দেখেছি। ভয়ানক বিক্রম ভোমাদের। গোটা কলকাতা শহর সেদিন চেঁচিয়ে কাঁপিয়ে দিয়েছিলে।

চেঁচাচ্ছে বটে এখন। কাজের সময় কাজ করবে, কথাটি বলবে না। সময় এলে দেখতে পাবে। ঐ বাগানটা দেখে মনে হচ্ছে, ওটা অনেক কাজে লাগানো যেতে পারে।

প্রেম-চর্চার ভোফা জায়গা। ভালমাসুষকেও প্রেম পেয়ে বসে ঐ নিরিবিলি পোড়ো-জায়গায় এসে বসলে।

মৃহ হাসি ফুটল যুগীর মুখে। বিভাগরঞ্জনের কথা ভাবছে।
নাম-করা এডভোকেট, মাঝারি গোছের নেডা। অনেক বাড়ির

মালিক—শলিশেখনের দোকানঘরটারও মালিক সে। রাসবাগান এই বাগানটার নাম—বিভাগরঞ্জন কিনবে বলে কথাবার্ডা হচ্ছে। মাপজ্যোপ হচ্ছিল সেদিন, নিজে সে এসেছিল। যুখীরা ভার নাম শুনেছে, সেই প্রথম ভাকে দেখল। যতক্ষণ এখানে ছিল, ক্ষুধার্ডের মতো ভাকিয়েছিল সে শশিশেখরের বাড়ির দিকে। যুখীর কর্মণা হল—প্লেটে করে দশ-বারো কোব কাঁঠাল পাঠিয়ে দিল রেখার হাতে দিয়ে। বিভাগরঞ্জন কুভার্ছ হরে সবগুলি খেল।

মধ্যে এক সময় যুখী জিজ্ঞাসা করল: সভ্যি কথা বল চন্দ্রা, কি
মনে করে এসেছ এই রাজে? স্থাটকেস নিয়ে যাবে ?

য়ান দৃষ্টি তুলে চন্দ্রা বলে, কোনদিন আর আমার ওসব লাগবে না। মহাকুমা-হাকিসের বউ—মক্তবল শহরে বড় জোর মেয়েদের এ. বি. সি. আর সভরঞ্চি-বোনা শিখিয়ে দেশের কাছ করতে পারব, ডার বেশি এখভিয়ার নেই। ভোমায় নেমন্তর করতে এসেছি যুখী ভাই—

কি ব্যাপার 🕈

চলে যাছি। শুনেছি, সন্নাস নেবার আগে নিজের প্রান্ধ নিজেকে চুকিয়ে যেতে হয়। এ-ও তেমনি আমার এ জন্মের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে যাওয়া। কালকে অনেক হালামা আছে, কাল আর নয়—পরশু হুপুরবেলা—নিশ্চয় যেও ভাই। যাবার আগে মন খুলে একটা দিন হেলে যাব ভোমার সঙ্গে।

এমন করে বলছে—যুধীর কট হয়। কিন্তু রাগ হওয়াই উচিত। এত পেয়েছে —এমন ঘর-বর, এত সম্মান-প্রতিষ্ঠা, স্বামীর এড অঞ্চশ্র ভালবাসা—কিছুতে ও-মেয়ের মন ভরে না!

গলির মোড় অবধি যুখী এগিয়ে দিয়ে গেল। গাড়িতে উঠে চন্দ্রা প্রশ্ন করে: কেমন দেখলে আমার বন্ধকে ?

শিশির বলে, ভোষার চেয়ে ভাল নয়।

খোশামোদ হচ্ছে ৷ চেহারায় ওর পায়ের নথের যোগা

## নই আমি।

গাড়ি বড়রাস্তার পড়ে হু-ছ করে ছুটছে। শিশির বলস আশ্চর্য তো।

চন্দ্রা বলে, আশ্রুর্য সভিত্তি। যেমন মুখন্ত্রী, তেমনি গায়ের রং—
তার চেরে আশ্রুর্য, ভোমার মুখের কথা। একটা মেয়ে সমবয়নি
মেয়ের চেহারার সুখ্যাভি করছে, এই আমি প্রথম শুনলাম।
পুরুষ আমরা, অক্টের বেশি বৃদ্ধি খীকার করতে চাই নে, আর
ভোমরা শীকার করতে চাও না অক্ত মেরের রূপ।

ছোড়দার বিয়ে দেব ওর সঙ্গে। চমংকার হবে, নাং মনে
মনেও নিলবে ওদের। চেহারা এমন চমংকার, কিন্তু বন্ধু হলেও
বলছি—ভিতরে জৌলুব নেই: বড় জিনিবে মন নেই, মনের
গভীরতা নেই। সেজে-গুজে রূপ দেখিরে বেড়াবার কেবল ঝোঁক।
বড় আদর্শের দিকে আকর্ষণ করা বায় না ওকে। ছোড়দাও এমনি
লোক ভাল, কিন্তু চাকরির উন্নতি আর ভাল খাওয়া ভাল পরা ছাড়া
অক্ত কোন সাধ-বাসনা নেই ভার মনে।

এইদিক দিয়ে চন্দ্রা যুখীকে অনেক ছোট মনে করে ভার চেয়ে, হীন চোখে দেখে। ধরেঃ, এই শিশিরের সঙ্গে বিয়ে হলে ঘুখী কৃতকৃতার্থ হয়ে যেত, আর সে—মনের তলা অমুসদ্ধান করে স্বীকার করতে হবে বই কি!—একভিল সে সোয়ান্তি পাচ্ছে না।

## (9)

আধ-পাগলা পরেশ ডাক্তার: বরানগরে বারো-চোদ্ধ বছর আছেন। রোগির ভিড়ে সকাল-বিকাল ডাক্তারের নিশাস কেলবার উপায় থাকে না। বয়স হয়ে গেছে, আর কেন, এইবার রিটায়ার করি—ইদানীং প্রায়ই বলছেন এই ধরনের কথা। রোগিরা **ওনে কলবব করে ওঠে: ও সব চলবে** না জাক্তার-দা। মরে ভূত হরে বাব আমরা তা হলে।

পরেশ হেনে ওঠেন: তা বটে ছাছে অবস্থায় ভ্ত হয়ে বয়েছ, মরবার ধকলটা আর কেন নিতে যাবে !

বললেন, 'কিন্তু আমি যে পেরে উঠছি নে ভারারা। আর যে ক'টা দিন আছি, দেশে গিয়ে চুপচাপ শান্তিতে কাটিয়ে দেব ভাবছি।

এইসব কথাবার্তা যথন চলে, চাকর নিশ্বস্থু আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখ্
বাঁকায়। ডাক্তারের সঙ্গে অনেকবার তাঁর দেশে গিয়ে শান্তির
অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এসেছে। আপন মনে সে বলে, ই—ডাক্তারি
বিছে ছাগলের কানে যেদিন দিতে পারবে, শান্তি সেইদিন। নইলে
যমের-বাড়ি গেলেও কেউ ভোমার রেহাই দেবে না।

প্রবাদ আছে, মন্ত্রের মাহাত্মা নষ্ট করতে হলে একটা হাগল ধরে তার কানে কানে সেই মন্ত্র আধৃত্তি করতে হয়। তার পর মন্ত্রে আর কোন কাজ হয় না। নিশস্তু মনে-প্রাণে কামনা করে, পরেল ডাজারি বিভাটা যে কোন উপায়ে মন্তিক থেকে নামিয়ে নিরুপজ্র হয়ে থাকুন। বিয়ে থাওয়া করেন নি, দায়থকি নেই—কেন তবে এত খাটুনি ? দেশে যাবার টান হয়েছে কেন, তা-ও নিশস্তু জানে। গেল-বছর পুলোর সময় নীলগঞ্জে পৈতৃক দালানে হাসপাভাল করে দিয়ে এসেছেন। বাইরের লোক দিয়ে সুবিধা হলে না বোধহয়। এখানে তবু ভিজিট বলে বা-হোক কিছু আলে, দেশে ও-পাট নেই। পরেশ ডাক্ডারকে প্রসা দিতে হবে ও-অঞ্চলের মায়ুয় ভাবতেই পারে নাঃ পরেশও প্রভাগণা করেন না ক্যনোঃ

এখানে ভিজিট নিতে হয়। যে যা দেয়, ভাই নেন। এর জন্মও পরেশের লজ্জার সীমা নেই। বন্ধুমহলে কৈফিরৎ দেন: কি করব, ভিজিট না নিলে পশার থাকবে না যে—হাতুড়ে গোবভি বলে নাম রটে যাবে, রোগিরা মুখ সিঁটকাবে, ওমুধ চেলে দেবে নদামায়। ভিজিট না নিয়ে উপায় কি বল ভাই ?

দশ মিনিটের আলাপই যথেষ্ট পরেশ ডাক্টারের বন্ধু হবার পকে।
বয়সের বাছ-বিচার নেই। একটা ইস্কুলের ছেলে হয়তো বসে
আছে ওর্ধ নেবার জন্তে—ভামাক থেয়ে হুঁকোর মুখটা মুছে
সমন্ত্রমে পরেশ ভার দিকে এগিয়ে দেবেন: খাও। ছেলেটা সক্চিত
হয়ে ওঠে, ভিনি প্রবোধ দিয়ে বলেন, খাও—ভাতে কি ভাই !
ভাত থেতে দোব নেই, মিষ্টি-মিঠাই খেতে দোব নেই, যত দোব
ভামাকের বেলা ? খাও।

রোগিরা খুশি। বলে, পাগল হোক যা-ট হোক—ভাজারের ওযুধ কিন্তু ডেকে কথা বলে। একটা লোব—ভপষ্টবালী। বিশেষ যে ক্ষেত্রে দেখা যায়, রোগি অভ্যন্ত গরিব। ভাজারের রায় না পাওয়া পর্যন্ত রোগি এসে ভরে কাঁপতে থাকে। কি জানি—হয়তো বলে উঠবেন, বাড়ি চলে বা। বিলাভি ওযুধগুরলাদের পকেট ভারী না করে সেই পয়সায় ভালমন্দ কিনে খা গিয়ে, মহাপ্রাণী তৃপ্তি পাবে। বদে থাকিস নে দাদা, ঘরে যা। ছ-এক টাকা এ সঙ্গে হাডে গুঁজে দেন কখনো কখনো। প্রাক্তল ভাষায় এর মানে দাঁড়াজে, ভোমার বাপু কোন আশা নেই, চিকিৎসার ভার আমি নেব না, যে-ই নিক স্থাবিধা হবে না। ভার চেয়ে আশ মিউরে ভালমন্দ খেয়ে নাও যে ক'টা দিন বেঁচে আছে।

লম্বা টিনের বাড়ির রাস্তার দিকে খোলা ছোট এক খোপ, আর তার পিছনে এক প্রাইডেট কামরা—এই হল পরেশ ডাজারের ডিলেশনসারি। পিছনে ভাঙা আলমারি সামনে নড়বড়ে টেবিল— ডিনি মাঝখানে বলে সারাদিন রোগা দেখেন। সম্বার পর জাঁকালো ভাসের আড্ডা বসে ডিম্পেনসারিতে। পরেশ খেলেন না। এমন কি ভাসের রংই চিনলেন না ডিনি এডদিনে। ডাজারের বসুথৈব কুটুম্বকম্—পাড়ার ভাল ভাল ঘরের ছেলেরা আসে এই আড্ডার। নিভাস্ত জক্রি ডাক না থাকলে ডাজার বেকন না এ সময়; স্বাই খেলা করে, ভিনি তখন খবরের কাগজ পড়েন আর পা দোলান। সারাদিন এর তার হাতে কাগজ ঘোরে, তাঁর পড়বার সময় সন্ধার পর এই সময়টা। মাঝে মাঝে থেলা নিয়ে ভূমূল বিতর্ক ভঠে, পরেশ নিঃশব্দে আলমারি থেকে সিগারেট বের করে দিয়ে আসেন সকলের হাতে হাতে। নিজে সিগারেট খান না, ডাবা-ছঁকোয় তাওয়াদার বালাখানা চলে। এই ছেলেছোকরাদের জক্তই সিগারেটের টিন এনে রেখে দেন।

বর্ষার দিনে মাসুষক্ষন এক একদিন ঘর থেকে বেরোয় না, পরেশ ছাতা নিয়ে বেরোন দেই সময়। বাড়ি বাড়ি সকলকে ডেকে বেড়ান। নিশস্তুকে ডেকে বলেন, ইলিশ মাছ কিনে আন দৌড়ে গলার ঘাট থেকে, থিচুড়ি চাপা। কল মাথায় করে এত কট করে এরা স্বাই এলেছেন, না খাইরে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

আন্ধণ্ড বথারীতি আড়তা বসেছে, কিন্তু পরেশ রুমিংই হালদারের ভপোবনে আটকে আছেন। তিন তিন বার ডাকতে লোক গিয়েছিল, না এলে উপায় ছিল না। বিরক্তমুখে সমস্ত পথ গলর-গজর করতে করতে এলেডেন, কিন্তু রায় বাহাছরের সামনে এখন আগু মৃতি—পরম কৃতার্থ হয়ে তাঁর মূবে আগ্রাত্মিক কথা শুনছেন। সপ্তাহে তুটো-তিনটে দিন ডাক্রারকে এলে রোগের ব্যবস্থা ও রোগির অধ্যাত্ম আলোচনায় সায় দিয়ে বেতে হয়। পরেশের উল্গত ভাব দেখে রায়বাহাত্বর বড় ধূনি—পরেশ ছাড়া অক্ত ডাক্রার তাঁর প্রদান নয়।

রাত্রিবেলা বড় কট্ট দিলাম ভোমার ডাক্তার। শোন, পুকুরপাড়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম—রোজই বেড়াই—হঠাৎ শরীরটা কেমন অবসর হয়ে এল। আফিকটা পর্যন্ত হয় নি—অথচ এই দেশ, শুয়ে পড়ডে হরেছে। ভয় পাওয়া উচিত নয় অবিশ্রি—বয়স হয়েছে, সংর যাওয়াই এখন আমাদের পক্ষে মঞ্চল, কিন্তু—

পরেশ হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। প্রতিবাদ হবে বলেই রায় বাছাছর এই সমস্ত বলেন, প্রতিবাদ না ছলে চটে যেতেন নিশ্চর। পরেশ বললেন, সে কি কথা। সরে যাবার এখন কি হয়েছে ! আপনারা মুক্তির মামুষ, মাধার উপর আছেন, কভ বড় বলভরসা। এই যে যখন-তখন এসে চেপে বসে থাকি, ছটো-চারটে ভাল কথা জ্ঞানের কথা শুনতে পাব বলেই তো! নইলে আমার কুঁড়েঘরেও আপনার আশীর্বাদে ভজলোকের পায়ের ধূলো নিভান্ত কম পড়ে না। কিন্তু যে সমস্ত জোলো আলোচনা চলে সেখানে—ছ্যা—ছ্যা—

রায় বাহাছর প্রসন্ধ হাদি হেসে বললেন, যা-ই বলো ডাকার, আমরা এখন ব্যাক-নামার। তুমি আদা-যাওয়া কর, ডোমায় দেখতে পাই, আর ভো কেউ এদিককার ছায়া মাড়ার না। ছেলে-মেরেদের ডাক দিলে ঘরে থেকেও পারভপক্ষে সাড়া দেয় না। যা আমি বললাম—যত শীত্র হোক, বিদায় নেওয়া উচিত। ডবে ভোগান্তি না হয়, এইজক্ত ভোমায় ডাকাডাকি করি: গিমি আগে-ভাগে সরে পড়ে মঞ্চা দেখছেন। বেশি দিন শ্যাশায়ী হয়ে থাকলে শের সময়ে আমার ছাখের পার থাককে না।

পরেশ বললেন, সোনার সংসার আপনার—ছ:খ পাবেন কেন !
আপনার বহিম হামেশাই ডাক্তার-দা ডাক্তার-দা করে আমার
ভথানে বায়। ডাকে জানি, খুব ভাল ছেলে। মেয়েটি ভাল।
বউমা'রাও লক্ষ্মী।

ন্তিবাদ করতে করতে ভাক্তার রায় বাছাছ্রের নাড়ি দেখছেন, বৃক-পিঠ পরীক্ষা করছেন। দেখেন্ডনে হাসিমুখে রায় দিলেন, কিছু নয়—সামাক্ত একট্ ছুর্বলভা। ভাল খাওয়া-লাওয়া করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

রায় বাহাত্তর খাড়া হয়ে বসলেন :

এই তোমার ব্যবস্থা? অষ্ধপত্তোর ?
অষ্ধের চেয়ে পথ্যের দরকার বেশি।
বেশ, ডেকে দিচ্ছি—ভূমি বলো ওদের। ওরে চন্দ্রা, ও মেজবউমা—
সড়োনা পেরে, রায় বাহাছর রোয়াকে বেরিয়ে এদে ডাক্ডে

লাগলেন । বীণা ভখন নেমে এসে দাড়াল।

চন্দ্রা ঠাকুর-ছামায়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। কেরে নি এখনো।
নৃসিংহ বললেন, ভার দরকার নেই, ভাকে কি হবে ? সে ভো
পা বাড়িয়ে আছে চলে যাবার জন্তে। কি বলছিলে ডাক্তার, ভূমি
আমার মেজবউমাকে বুঝিয়ে বল। ছেলেবয়সে মা মারা গিয়েছিলেন,
এই মা-টি এখন বুড়ো-ছেলের যোলআনা অভিভাবক হয়ে
বসেছেন।

তারপর নিজেই আবার বলতে লাগলেন—পরেশ ডাক্টার কি বলতে কি বলে বসবেন, তার উপর আছা করতে পারেন না। বললেন, ডাক্টারের যা করমাশ রাজরাজভার বরেই কেবল হতে পারে, গৃহস্থ-সংসারে এত ককি কে কুলোবে বলো দিকি মাং তাই বলছিলাম, এসব ছেড়ে দাও ডাক্টার, বুড়ো ছাড় ক'থানা জিটিয়ে রাথবার জন্ম এত হালামায় গরজটা কি। শেষটা ডাক্টার বলল, ওঁদের ডেকে দিন—যা বলবার, ওঁদের কাছে বলে যাব। তাই ডাকছিলাম। গুয়ে পড়েছিলে বুঝি মাং

বীণা বলে, স্টোভে করে আপনার লুচি ভাকছিলাম বাবা। স্টোভের আওরাজে কিছু কানে যায় না। পাওয়া ঘিয়ের অমন থাটি জিনিব—ঠাকুরের হাতে ছেড়ে দিয়ে বিশাস হয় না। যা-ডা লুচি ভেজে নিজেরা পাতে খাবার জন্ম বাটি ভরতি করে ঘিরেখে দেয়।

রায় বাহাত্র পুশক্তি দৃষ্টিতে পরেশের দিকে চেয়ে বললেন, দেখ, মা-জননীর নজর কভদিকে, বুঝে দেখ একবার। একটু আগে বলজিলাম না ভোমার সঙ্গে ! মিলিয়ে দেখে নাও।

বীণা বলে, কি করতে হবে বলে দিন ডাক্তারবারু। কোনো ব্যবস্থা এডদিনের মধ্যে কখনো আটকার নি, এখনও আটকে ধ'কবে না।

নৃসিংহ খাড় নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে সার দেন: থাটি কথা ডাক্তার। তোমরা যথন যা বল, মা যেন জাছুমন্ত্রে জোগাড় করে ফেলেন। কিন্তু এবারের ফরমাশ তো সমস্ত ছাপিয়ে বাচ্ছে! বলকারক ভাল ভাল পথ্য চাই -- ক্রইমাছের মুড়ো, ক্ষীর, সন্দেশ, কচিপাঁঠার মাংস। এই লড়াইয়ের বাজারে, বারো মাস ভিরিশ দিন অভ সমস্ত ভোগাড় করা কি সোজা কথা ?

বীণা বলল, একটা কর্দ করে দিয়ে যান ডাক্তারবার। তুই পুক্র ভরতি মাছ, বাড়িতে এতগুলো গরু—কোন রকম অস্থবিধে হবে না। রোগির সেবা সকলের আগে। ভার জক্তে রাবণের গোন্তির ভোগে কিছু যদি কমভি পড়ে, আমি নাচার— ভা-ই মেনে নিতে হবে বাড়ির সকলকে। যাই আমি, হিয়ের কড়া নামিয়ে রেখে এসেছি।

একগাল হেসে নুসিংছ বললেন, তাই-ই, ও-বেটি মুখে যা বললে
ঠিক তাই করবে। কিচ্ছু অস্থবিধে হবে না, কর্দ করে নির্ভাবনায়
তুমি চলে যাও ডাক্তার। অন্নপূর্ণা মা-জননী আগলে রয়েছেন,
অভাব হবার জো আছে।

বীণার গমন-পথের দিকে চেয়ে পরেশ বললেন, যা বলেছেন রায় বাহাছুর, সভিয় ভাল মেয়ে। ভক্তিমভী মেয়ে।

₹—

পদশব্দ সিঁড়ির সর্বোচ্চ থাপে ক্রমশ মিলিয়ে গেল। মৃত্ হেনে নৃসিংহ বললেন, ভক্তি আগে ছিল না, বছর ছুই দেখা দিয়েছে। বড়চ বাড়াবড়ি রক্ষের হয়ে দাড়াছে আক্রাল।

পরেশ সবিস্থায়ে চেয়ে আছেন দেখে রায় বাহাছর বলতে
লাগলেন, তুমি আমার ইাজির খবর রাখ ডাক্তার, ভোমার কাছে
গোপন কি—আগে ইনিও আঁচল উজিয়ে বেড়াছেন বড়বউনার
মতো। প্রফুল্ল বিগড়ে গেল, ভহ বিল ভছকপের দায়ে চাকরিটা
খোয়াল, ঠাককন সেই থেকে কেঁচোটি হয়ে আছেন। ছেলেটা
আবার যদি ভগরে ওঠে, উনিও সঙ্গে সকে আসল মৃতি ধরবেন, এই
ভোমায় বলে দিলাম। আর ঐ যভ কিছু ভনলে সমস্ত মৃথে মৃথে।
ইই পুরুরে জালনামিয়ে কাল খেকে ক্লইয়ের পোনা উঠবে ভিন-চারটে

করে। ছোটখাট একটা মুড়ো পাত পর্যস্ত পৌছতেও পারে, কিমা হয়তো শুনতে পার মাছ-মুড়ো সমস্ত বিভালে খেয়ে গেছে। বুঝলে ডাব্রুগর, ভিতরে বস্তু তা খাকলে যন্ত্রজাতি আসে না। এদের চালচলন আলাদা। একালের মেয়ে—মুখে বং মেথে বেড়ায় গাঁপা ভিতরটা যাতে কারও নজার না পড়ে।

একট্ স্তর্ধ থেকে নৃসিংহ গভীর কঠে বলতে লাগালন, চিরদিনের ধাইয়ে-লোক আমি। সিরি যতদিন বেঁচে ছিলেন, সামনে বসে বাডাস করে ছেলে-ভুলানোর মডো এ-গল্প সে-গল্প করে করে এই অভ্যেসই করিয়েছিলেন। ডিনি চলে যাবার পর পেট ভরে খেয়েছি হয়তো, কিন্তু থেয়ে তথনকার মতো আরামের ঢেকুর ভুলি নি কোন দিন। গ্রোণের দায়ে নয়—পেটের দায়ে কত ওদের খোশামোদ করি, চোথেব উপরই দেখলে ভো বাপু।

শিশির ও চন্দ্রা ফিরল এডক্ষণে। সমস্ত পথ নানা মতলব ভাজতে ভাজতে এসেছে। বাপের ঘরে আলো অলভে, পরেশ-ভাজারের সঙ্গে গরগুল্লব হজে দেখে মৃত্ পারে চন্দ্রা চন্দ্রাকে উল্লোগ করে কথা পাড়তে হল না, ভাগ্যক্রমে সেই প্রসক্ষই চলেছে এখন এ দের মধ্যে।

র্সিংহ বলছিলেন, বন্ধিমের বিষের চেষ্টার আছি ভাজার। মনের মতন একটি বউ আনব। বাড়িতে লক্ষী-ছাপনা করে গেলাম, মরবার আগে এই সাস্ত্রনা নিরে যেতে চাই। ভাল মেয়ে আছে সন্ধানে ?

চক্রা আগ্রাহের স্থার বলে, যুগীর সক্ষে ছোড়দার বিয়ে দাও বাবা। যুগীকে ভূমি দেখ নি—চমৎকার মেয়ে। পরক্ত আসবে, নেমস্তর করে এসেছি।

নৃসিংছ নিস্পৃহভাবে বললেন, ভোষাদের চোখে চমংকার হয়তো। কিন্তু এদ্দিন ভোষাদের পছনদমতো হয়েছে, বহিমের বিয়েটা ধোলআনা আমার মতে দেব—এই ঠিক করেছি মা। চক্রা আহত হরে বলল, ছোড়দার জ্বন্ধ বারাপ সহয় এনেছি ? দেশ-দেশাস্তর খুঁজে বড়বউদিদিকে এনেছিলে, আমার বড় তার চেরে ভাল বই ধারাপ হবে না, দেখো।

নুংসিংহ জোরে জোরে ঘাড় নাড়ালেন।

বড়বউমার সজে তুলনা করতে যেও না। ঠকেছি— বিশ্বম ঠকেছি। ফুন্দর মেয়ে কাকে বলে, ডখন কোন রকম আন্দাক্ষ ছিল না। বাইরের চেরে ভিডরের চেহারার বেশি থোঁক্ষথবর নেব এবার। গায়ের রঙের আলার আলাতন হয়ে বাচ্ছি। ছেলেটাকে অবধি পর করে ভুলেছে, খরবাড়ি বাপ-ভাই ছেড়ে বউ কাঁথে নেচে বেড়াচ্ছে। দশুবং বাপু ডোমাদের ঐ-লব চমংকার মেয়ের খুরে:

চন্দ্রা চলে গেলে সহঃধে রসিংহ বলতে লাগলেন, বুঝলে ডাজার বাড়ির মধ্যে আমি একেবারে একা। কেউ আমার দলে নয়, কেউ আমার কথা বোঝে না। বাইরে থেকে দেখলে আমার সমস্তই আছে—কিন্তু আসলে কেউ নেই, কিছু নেই। তুমিই একমাত্র বুঝবে আমাকে। ঐ বা বললাম—আমার মনের মতো একটি পাত্রীর খোঁক নিও তুমি।

পরেশের মনে হল, বনলভা মেয়েটির লক্ষে হলে কি রক্ষটা হয় ? দেশে গিয়ে সেবার প্রীশচন্দ্র দত্ত মশায়কে দেখতে তাঁদের ওখানে যেতে হয়েছিল। এক রক্ষ বিনা প্রয়োজনেই তিন দিন সেখানে কাটিয়ে এলেছিলেন। লে এমন বাজি বে ছেভে আসতে মন চায় না। দীর্ঘকাল বাতে শহ্যাশায়ী খেকে দত্তমশায়ের মন-মেলাল ভাল নয়। কিন্তু বড় ভালমান্ত্র তার ছেলেটা। আর বিস্মিত হয়ে যেতে হয়, দত্তমশায়ের গিলিকে দেখে। অমন বৃদ্ধিমতী রাশভারি আর সকল দিক দিয়ে চৌক্স মেয়েলোক কদাচিং দেখতে পাওয়া যায়—বিশেষ প্রক্রম অতি-তুর্গম পাড়াগাঁয়ে। বনলভাকে ভাকারের বড় পছন্দ।

পরেশ একট ইডক্তত করে বললেন, খোঁজ একটা আছে।

আমার খুবই পরিচিত, সব দিকে ভাল। তবে---

'ডবে' বলে খাসলে কেন ? খুঁত আছে কোনরকম ?

পরেশ বললেন, তা খুঁত বলেই মনে হতে পারে আপনার।
বভ থদেশি ভাব পরিবারের মধ্যে। মেরের বাপ অদেশি করত।
অভিভাবক বৃড়ো দাদামশায়—তিনি ওসব তালে নেই অবিশ্যি।
কিন্তু তিনি ছাড়া আর স্বাই—

আর আমরা বিদেশি হরে গেলাম ব্বি ? ডোমার যেমন কথা ডাকার ! রায় বাহাছর হেলে উঠলেন। বললেন, অদেশি-ভাব মাছে--ভালই ডো। দেশকে ভালবাসলে তবেই ডো দেশের মাদর্শের প্রতি ভিঠা জাগে।

তার মনে পড়ে গেল, স্পেশ্চাল ট্রাইব্লালে আসামিদের কথা।

हो নিষ্ঠা, কী বীর্ষবন্তা প্রকাশ পাচ্ছিল তাদের চলনে বলনে।

পরেশ বললেন, তা যদি হয়—দেশে যাচ্ছি, গিয়ে ওঁলের সঙ্গে কথাবার্ডা বলে আপনাকে খবর পাঠাব।

ভাবনায় পড়ে গেল চন্দ্রা। য্থীকে বাজির ছোটবউ করে আনার করনা, বজিমের সঙ্গে কথাবার্জা হবার আগেও অনেকবার মনে এসেছে। যক ভাবছে আগ্রহ জ্ঞুই বেড়ে যাছে। এ বিয়ে গলে ভাল হবে, ছোড়দার সঙ্গে য্থীর মনে-প্রাণে মিল হবে। জ্যু-ভাবনা কারও মনে নেই, পর্ম শান্তিতে দিন কাটাবে ওরা।

কিন্তু বাবার বা মনের গতিক, বছিমকে অবস্থাটা বিশেষ করে

্থিয়ে দেওরা দরকার। যাতে বাপের বিরুদ্ধে ও শক্ত হয়ে দাড়াতে

শারে। নৃসিংহকে জানে, শেষ পর্যস্ত তিনি নরম হয়ে যাবেন।

থিক নিল, বছিম বাড়ি নেই—বলে গেছে, রাত্রে আসবে না। খুব

গ্রন্থ হয়ে বেরিয়েছে, সম্ভবত কলকাভার বাইরে ভাকে যেডে

গ্রেছে।

বৃদ্ধিম স্থিরল প্রদিন সন্ধ্যার কিছু আপে: ছিল কলকাডাতেই,

কাশকর্মে বিষম ব্যক্ত ছিল। আশকে কাপড়চোপড় বিছানাপত্র বেঁধে প্রের এক স্বায়গায় রওনা হতে হচ্ছে, ফিরতে ভিন-চার দিন হবে।

চন্দ্ৰা বলন, তা হলে ?

বৃদ্ধিন বিমর্থান্ধ বলে, এ চাকরির এই তো বিপদ। কখন কোথায় যেতে হবে, ঠিক-ঠিকানা নেই। দিনকে-দিন অবস্থা সভিন হয়ে উঠছে। ভূই কর্যা ভাল বৃদ্ধিস—ভোর বৃদ্ধি আমার চেয়ে তের তের ধারালো।

চন্দ্রা একট্থানি ভেবে বলে, যাবার আগে তবে পরেশ ডাক্রারকে বলে করে যাও। ওঁর কথা বাবা শোনেন। নইলে যা গতিক ছোড়দা, ভোমার কাঁথে তেল-জবন্ধবে মোক্রদা-দিগস্বরী গোছের নামওয়ালা নোলক-পরা এক থুকিঠানদিদি নির্বাৎ চেপে বসবেন। বাবা ঠিকঠাক করে বসলে তথন 'না' বলা মুশকিল হয়ে পড়বে।

বিশ্বিম বলে, ডাক্তার-দা এ সময় তো বাড়ি থাকেন না: আর তাঁকে বলতে যাবার সময়ই বা কোথা? বুবতে পারছিদ নে, কী ব্যাপার! বিলেভ থেকে ক্রিপ্স সাছেব আসছে, মিটমাট হয়ে যায় তো ভাল। নয় ভো কত ছোরাগুরি অনুটে আছে, কে লানে;

সহসং পলা নামিয়ে অকারণ এদিক-ওদিক চেয়ে বলে, জানিস রে ? স্থভাব এখন জার্মেনিতে।

চন্দ্রা বলে, অনেকেই ডো অনেক রকম রটাচ্ছে।

বৃদ্ধির বলে, অফিসের রেডিওর নিজের কানে খনেছি। গুরুব-কথা নয়। উত্তর-জার্মেনির কোনখান খেকে বললেন। আর ব্রডকান্তিং-স্টেশনের নাম কি দিয়েছে জানিস---আজাদ-হিন্দ রেডিও। আজাদ-হিন্দ হল কি না আধীন ভারতবর্ষ।

আজাদ হিন্দ খাধীন ভারতবর্ষ। কথাটা বার ছই উচ্চারণ করল চন্দ্রা। লোভী দরিজ ধেমন ভাল অশন-বসনের নাম উচ্চারণ করে সুধ পার। একা যুখী নয়—নিমন্ত্রণ আরও তিনটি সেয়ের । ওদের কলেজেরই মেয়ে সবাই। যা চালাক বুখী, একা ভাকে ভাকে ভাকে গ্রুত্ব মতলবটা ধরে ফেলবে। ভেবেচিন্তে পরে ভাই আরভি, সেবা, আর বিক্ষণীকে বলে এসেছে। বিক্ষণীর সঙ্গে আত্মীয়ভা আছে—নেক্ষরউদিদির মামাত-বোন। মনের ইচ্ছা না থাকলেও—নিমন্ত্রণের থবর এর পর জানাজানি হয়ে যাবে, আর বিক্ষণীর সঙ্গে চন্দ্রার ঘনিষ্ঠতা কলেজে সর্বজনবিদিত, এ অবস্থায় ভাকে বাদ দেওয়া চলল না।

গাড়ি নিয়ে চন্দ্রা নিজেই বাড়ি বাড়ি খুরে ভাদের নিয়ে এসেছে। কলিকাভার কোটরে থাকে, এখানে এলে স্বায়গা-জমি, পুকুর, বাগবাগিচা পেয়ে মেয়েগুলো বর্তে গেছে। মিনিট দশেকের বেশি কাউকে হরের ভিতর উজভাবে বসিয়ে রাখা গেল না।

এমনি প্রাক্ত, বড় ঠাকুরটার জ্বর এসেছে। বাচ্চা ঠাকুরের হাডে দিয়ে চক্রা এদের চা-জলখাবার নিয়ে এল। পুকুর-ঘাটের পরিছের সিমেন্ট-বাঁধানো চাডালের উপর এনে রেখেছে। ওদের ভাকছে: এসোন। ভাই ভোমরা একবার এদিকে।

বিশ্বলী চোখ কণালে তুলে বলে, এখন এড ?

চক্রা বলে, রালার একটু দেরি হবে ভাই। আমাকে রারাঘরে থাকতে হচ্ছে মেলবউদির সঙ্গে। তোমাদের দেখাশুনো করতে পারছি নে। নিলের বাড়িই ভোষাদের—অস্থবিধা হলে মানিয়ে-শুছিয়ে নিও।

আরতি বলে, কিছু না, কিছু না। বেশ তো আছি—বাগান দেখে, পুকুরের মাছ দেখে, ফুল তুলে, হৈ-হল্লা করে বেড়াচ্ছি। মিছে ভোমায় ভাবতে হবে না।

চক্রা বলে, এমন দলের মধ্যে আমি থাকতে পারছি নে, সে-ও তো হংখ আমার! আচ্ছা, খোধ ভোলা যাবে ছপুরবেলা বাওরা-দাওয়ার পর।

চক্রা আবার বাড়ির মধ্যে চুকেছে। ঘাটের রানার উপর পা ঝুলিয়ে বদে মৃত্কঠে যুখী গান ধরল। আর ভিন জন কানামাছি খেলছে পাডা-বাহারের গাছের সারির ওধারে।

আরতি যুখীকে ভাক দেয়: আপনি আসবেন না ?

বিজ্ঞলী বলে, ক্ষেপেছিস, বুখীকা দেবী আসবেন এই জায়গায় ? ফর্শা গায়ে ধুলো লেগে যাবে।

যুথী গান থামাল হঠাং। তাকিরে তাকিরে সে দেখছিল, বাগানের পূর্বদিকে একটা আমগাছে বড় বড় গুঁটি ধরেছে। আঙ্ল ভূলৈ ওদের দেখিয়ে দিয়ে বলল, ছেলেখেলার মধ্যে আমি নেই। চল গুঁটি কুড়িয়ে আনি। স্থন দিয়ে জারিয়ে খাওয়া যাবে।

গান ও খেলাধুলোর ত্লনার লোভনায় প্রস্তাব। ধুপধাপ স্বাই
ছুটে চলল। নাঃ, একেবারে পরিচ্ছর গাছতলা, শুকনো পাডা
ক চকগুলো কেবল পড়ে আছে। এওদ্র অবধি এসে রোজ ঝাটপাট দিয়ে যায় নাকি ?

তলায় এনে কচি মানের থেলোগুলো আরও স্পষ্ট নকরে এল।
নধর সুপুট —এক একটা থেলোর দশ-বারোটা অবধি ফলেছে।
নটের বীক্ষ ছড়িয়ে বেড়া দিয়ে খিরে দিয়েছে একদিকে। সেই
বেড়া থেকে বিজলী এক লম্বা বাখারি খুলে এল। অনেক চেটা
করে দেখল, কিন্তু বাখারি আম অবধি পীছল না।

যুগী বলে, ভোদের বড়ত লোভ হয়েছে দেখতে পাছি। নিজ-মৃতি ধরব নাকি তা হলে ?

জুতো পুলে ফেলল, শাড়িটা টেনে গাছকোমর বেঁধে সে তৈরি হল। আর্ডি বলে, গাছে চড়বে নাকি ! না, না—কাল্প নেই, একধানী কাণ্ড ঘটিয়ে বোাসা শেষকালে !

কিন্ত অতি-অবহেলায় চক্ষের পলকে যুখী একটা উঁচু দোডালার উপর উঠে বসল।

মুগ্ধ বিশ্বয়ে সেবা বলে ওঠে, তুলতুলে শরীর—ভা গায়ে েগ বেশ জোর আছে।

হাসিম্ধে যুখী বলে, ভোষরা থালি বাইরেটাই ভো নেথ, আর একটু সাক্ষসাকাই থাকি বলে নিন্দে রটিয়ে বেড়াও। এডটুকু বয়স থেকে রাসবাগানের কত আম-জাম লিচু-জামকল চুরি করে থেয়েছি লেখা-জোখা নেই। তথন ছোট খুকিটি ছিলাম, কাঠবিড়ালির মডো এ-ডাল ও-ডাল করে বেড়াভাম।

কিন্তু বড় হয়ে বিছাটা কিছুমাত্র ভোগে নি দেখা যাচেছ। দীলায়িত ভলিতে কেমন অবলীলাক্রমে উচ্ উচ্ ডালে উঠেছে। আর্ডি সভয়ে অনুনয় করে, আর উঠোনা। ডাল ভেঙে যদি এই পবের বাড়িতে এসেন্দ্রনা—

যুথী ভেবে দেখল কথাটা। আর সগভালে ওঠা সঞ্চ হবে না। বলে, ভবে কি করি কাঁকি দিই ? ওধানে দাড়িও না, সরে দাড়াও। পিঠে পড়লে পিঠ ভেঙে হাবে। পড়ক আগে, ভারপর কুড়িও।

ভালটা ধরে একটু নাড়া দিতে টুপটাপ করে বিস্তর গুঁটি ঝরে পড়ল। এত নরম বোঁটা? যেন খোলাইাড়িতে খই ফুটে গেল।

কে রে †

নৃশিংহ দরক্ষা খুলে বেরিয়ে এলেন। তপোবনের সামনেই গাছটা। কলমের গাছ—উৎকৃষ্ণ গোলাপখাস। এই আমগুলোর সম্পর্কে নৃশিংহর সভর্কভার অন্ত নেই। তাঁসা হয়ে যখন রঙ ধরে ওঠে, পাখী ও বাছড়ে খেয়ে বাবে এই আলকায় প্রভি বছর গাছের উপরে জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়। দেই গাছের কচিআম তিব-তিব করে পড়ছে। একটা ভাল জোরে আলোলিত হচ্ছে, রোয়াক

থেকে দেখতেও পেলেন।

ু ফটকে হারামজ্ঞাদা বৃঝি! গাছে উঠে গুটি পাড়ছে, এড আম্পর্ধা? আজ ভোর হাড় এক জায়গায় মাসে এক জায়গায় করব। দাড়া।

রাগে অপ্লিশর্মা হরে ছুটলেন। রোয়াক থেকে নামবার সময় খড়মের একটা দল ছিঁড়ে গেল। খড়ম ছুঁড়ে ফেলে থালিপায়েই লটেছেন। বিজ্ঞানী ওরা ভয় পেয়ে তলা থেকে সরে পড়েছে।

নৃসিংহ এসে হুকার ছাড়লেন: নেমে আর শ্রোর, কান টেনে লহা করে দিই। উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন—পাতার মধ্যে লুকিয়ে কি নন্ধর এড়াতে পারবি ! নেমে আর বলছি —আর নয়, আনকে থানায় হেফান্কত করে দিয়ে আসব।

চেঁচামেচি শুনে বাগানের একজন মালি এমে পড়েছে। ছড়ানো শুঁটিগুলোর দিকে সমুখে চেয়ে নুসিংহ ডাকে বললেন, কি করেছে দেখ্। ছোড়াটার বড়্ড বাড় বেড়েছে। নামছে না—উঠে কানটা ধরে হিড়হিড় করে নামিয়ে নিয়ে জার দিকি।

নুসিংহ চোথে ভাল দেখেন না। মালি উ'কিবুঁকি দিয়ে বলদ, মেয়েমাছ্য আজে ছজুর —

সবিক্ষয়ে রায় বাহাছর প্রশ্ন করেন, মেরেমাছ্ব ? কটকের মা বৃঝি ? মায়ে-পোরে বাগানের ঘাসটা অবধি খুঁটে নিয়ে যাছে। কিছু বলি নে বলে সাহস বেড়েছে। এখন গাছের উপর অবধি ধাওয়া করেছে।

উপরের দিকে তাকিয়ে হুমকি দিলেন, নাম বশহি কটকের মা। এখান খেকে নির্ঘাৎ বাস ওঠাব, নাককাছনি শুনব না। এমন আজায় আমার কাজ নেই।

দেখা গেল ভাড়া খেয়ে যুখী সভ্যিই ফন-ফন করে নেমে আদছে। নেমে নিঃসকোচে এলে নৃসিংহের সামনে গাড়াল। বলে, ফটকের মা নই। চন্দ্রার ক্লাসক্রেশু—আমার নাম যুখীকা কর। ভারপর হাসতে হাসতে বলে, ক'টা কাঁচা আম পাড়ছিলাম, ডা অভ রাগ করছেন কেন ?

রুসিংহ গুন্তিত হয়ে গেলেন মেরেটির সংক্ষাচহীনতা দেখে।
ক্ষণকাল কথাই বলতে পারেন না। শেবে বললেন, সাছের মাধায়
চড়েছিলে কেন মাণু এডগুলো গোলাপথাস নষ্ট করলে, সে ক্ষোভ আমি করছি নে। কিন্তু মেরেচেলের এমন পুরুষালি কি ভাল,
আমাদের দেশে চলভি আছে এ রক্ষণু নিভান্ত পুকিটি নও।
ছি-ছি!

বৃধী নিতান্ত ভালমান্ত্ৰের ভাবে উত্তর দিল: নিচে থেকে কত চেষ্টা করেছিলাম, মক্ত বড় এক বাখারি নিয়ে এসেছিলাম ঐ দেখুন। কিন্তু নাগাল পাত্রা গেল না, কি করব গু

কৈফিয়ং দিয়ে হাসতে হাসতে অভ্ননগমনে যুখী পুকুর-ঘাটের দিকে চলত।

নৃসিংহ কিরে চলেছেন, চক্রা আসছিল। পুলকিত কঠে চক্রা বলল, ঘূথীর সঙ্গে কথাবার্ডা বলছিলে? দেখলে তো় বল এইবার কেমন মেয়ে।

নুসিংহ বললেন, এর কথা বলছিলি বুঝি ?

চজা গুণের ফিরিস্তি দিছে: চেহারা ঐ দেখলে— আর ওদিকে যেমন পড়াপ্তনোয়, ডেমনি আলপনায়, ছবি আঁকার, ঘর-গৃহস্থালীর কাজকর্মে—-

নৃসিংও সেই স্থারে বলাডে লাগলেন, তেমনি বেহায়াপনার, হতুমানের মতো গাছে চড়ার। বড়বউমার কথা বলছিলি—এ যে দেখছি তাঁর ঠাকুরদাদা।

বিজ্ঞলী ইতিমধ্যে কোন কাঁকে বাড়ির ভিতর চুকেছিল। এখন এসে নৃসিংহকে সাষ্টাক্তে প্রণাম করল। নৃসিংহ কক্ষ দৃষ্টিতে তাকালেন।

চন্দ্রা পরিচয় দিয়ে দেয়: চিনতে পারছ না বাবা? বিজ্ঞলী—

মেক্সবউদির মামাতো বোন। আরও একবার তো এসেছিল এ-বাড়ি।

বিশ্বলী হেসে বলে, চক্রা-দিদির বিয়েয় এসেছিলাম, আপনার মনে নেই।

নৃসিংহের দৃষ্টি কোমল হয়ে এল। বললেন, একসজে এসে তৃমি ওদের দলছাড়া কেন ? পুরুষালি পছল কর না ?

জবাব না দিয়ে বিজ্ঞলী ওদের ভাকে: জায়গা হয়েছে। এসে। এইবার ভোমরা।

যাবার আগের রাত্রে চক্রা ও শিশির চিলেকোঠার খিল এঁটে দিল। আর স্থাবিধা হবে না এ সমস্ত শুনবার। বা ধরতে চাচ্ছে, অনেকক্ষণ অনেক অনেক চেষ্টার পর মিলল। স্থভাবচন্দ্র বলছেন—সেই স্থর, বলবার সেই,ভঙ্গিটি—।

বুটিশের পতনেই ভারতের স্বাধীনতা-লাভের স্বাশা । স্বাক্তকে যেসগ ভারতীয় বৃটিশের শক্তি-বর্ধনে সাহায্য করবে, তারা দেশশ্রোহী ৷ দেশ-নেতাদের বিক্তমে যারা বৃটিশের পক্ষ নিয়েছে, তারাই একালের মীরস্বাফর-উমিচান—

শিশিরের দিকে কটাক্ষ করে হাসিমূখে চক্রা বলে, ভোমরাইবুঝলে প্রভূ ? স্বাধীন-ভারতে বিচার হবে ভোমাদের। প্রোমোশানের
উল্লাসে মেতে আছ —পদ বাড়ল, বেশি মাইনে হল—ভার মানে
দাঁড়াছে, অন্ত্র শানিয়ে এগুড়ে হবে মুক্তিকামীদের মুখোমূখি।

গুনছে বক্তৃতার শেষ—

The day, when justice and equality will assert themselves, is not far off. India will be able to prosper and flourish in an atmosphere of freedom and justice. Long Live Revolution!

আহ্বান আসছে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে: দিন আগত ঐ । বিষ্
বিপন্ন বিদেশি শাসক—ভিতর থেকে আহাত হানো এই সময়।

আবাত হানো, নির্ভূর সর্বধানী প্রচণ্ড আঘাত । কিন্তু প্রস্তুতি কই ?
আইনের কড়া নাগপাল অষ্টেপিষ্টে বাঁধা। ভাতে অবশ্রু আটকায়
না—কোন্ দেশে বা আটকেছে ? ছুর্বলতা ভিতরেই—নগাদলি ও
অপ্রভায়ের অন্ত নেই । মত পথ ও চুল-চেরা হিসাব নিয়ে নেতাদের
কলহ । পরম-ক্ষণ এবারও রখা যাবে কি বিগত মহাযুদ্ধের মতো ?
লক্ষকোটি নগ্ন নিরন্ন মান্নুষের সামনে টোপ ফেলে দিয়েছে—
লড়াইতে এস, লড়াইয়ের কাজকর্মে লেগে যাও, নর ডো উপোল
করে মরে থাক ঘরের কোণে। বারা অঘটন ঘটিয়েছে, বিপ্লব
এনেছে, ইভিহাসে যাদের অড়াখানের কাহিনী পড়ে থাকি, ভারা কি
এদের মডোই মানুষ ? শুধুমার খাওয়া-পরার ভাবনাতেই দিন-রাত্রি
কেটে যায়, ভও নেভালের ভাঁওভা বেদবাক্য বলে জেনে বলে আছে,
ঘান্না আনন্দ ও মেরুদওবিহীন এরাই কি মাখা ভূলে দাঁড়িয়েছিল
প্রভাপান্থিত রাজগতিক আর সেই শক্তির খাহন অভিজাতবর্গের

(6)

দোকানের একখানা নৃতন পালিশ-করা চেয়ারে উধর্বমুখ হয়ে ভাবছেন শশিশেখর। দেখছেন, এ-কড়িকাঠ খেকে ও কড়িকাঠ অবধি প্রসারিত উর্ণান্ধাল। বারোখানা করে বরগা এক এক খোপে, পাঁচটা কড়ি। অনেকদিন ধরে—রোক্ষই বোধহর ছ-ভিনবার করে গণে থাকেন, মুখন্ত হয়ে গেছে। ঐ উর্ণান্ধালের উপর নানারকম অস্পষ্ট ভয়াবহ ছবি দেখে ইদানীং শিউরে শিউরে উঠছেন ডিনি। জিনিখপত্র অগ্নিমূল্য, সংসার-খরচ ভয়ানক রকম বেড়ে গেছে। আরও সর্বনাশ করেছেন মেয়ে ছটোকে লেখাপড়া শিখতে দিয়ে। বাড়িতে শশিশেখর খুব কম সময় থাকেন। ছটোয় এসে চাটি ভাত নাকে-মুখে ভঁজে ভিনটের মধ্যে বেরিরে যান, আর কেরেন রাজি এগারোটার বারোটার। বাড়ি ভার কাছে কন্টকবনের তুল্য, ইন্দুমতী

এ অবস্থা করে ভূলেছেন। ইন্দুসভীর নিজের বিষ্ণা দামাক্তই, বাংলা চিঠিপত্ৰ লিখতে পারেন—বানান ভুল বিশেষ হয় না, বাংলা খবরের-কাগভাও পড়েন। ঐ চার পয়সা মূল্যের কাগজের সম্বল থেকে জিনি এমন সব উক্তি করেন, যে মনে হবে চার্চিস-হিটপার-खानिन-पूरनानिनि छात्र काष्ट्र तृषि निरा यनि नस्होरेस नाम्छ, নানাবিধ প্রমাদ থেকে অব্যাহতি পেরে যেও তা হলে অতি সহকে। কে নাকি কৰে ইন্দুমভীর সম্পর্কে বলেছিল, ডিনি প্রাঞ্চেই—কথাট। একদম মিখ্যাও হতে পারে। কিন্তু ইন্দুমতী সগর্বে প্রায়ই বলাবলি করে থাকেন ঐ কথাটা। পর্বের হেভু, তাঁর ধারণা, গ্রাজুয়েটের চেয়ে কোন অংশে কম শিক্ষিত নন ডিনি, ডিগ্রিটাই কেবল নেই। এর জ্মাও তার অমুযোগ শশিশেখরের বিক্ততে ় চোদ্দ বছর বয়সে শশিশেশহ ভাঁকে বিয়ে করে ফেললেন, সেইক্স পাশ করা ঘটে ওঠে নি। সাত বোন তাঁরা-পরবর্তী কালে বাইশ-চ্বিশ বছরেও বিয়ে হয়েছে কোন কোন বোনের—কিন্ত লেখাপড়া কারো এগোয় নি। এটা অবশ্ব হতে পারে, ইন্দুমডীর মতো প্রতিভার অধিকারী আর কোন বোনট নয়।

কিন্ত এ হেন প্রতিভা সত্ত্বে জমাধরচটা তিনি লিখতে জানেন না, এক আনা আজও উপ্টোভাবে অমুখারের মতে। করে লিথে থাকেন। হিসাবে জ্ঞান না থাকায় তাঁর নিজের কোন অস্থবিধা নেই—শ্শিশেধরের বিপদ হয়েছে, অকুল-সমূত্রে পড়ে ডিনি দাপাদাপি করেন বারো মাস।

কর এও কোম্পানি, ক্যাবিনেট মেকার্স এও অর্ডার সাপ্লায়ার্স
—পুরানো দোকান। সাইনবোর্ডটা বিজ্ঞী বিবর্ণ হয়ে গেছে—পড়া
মুশকিল। ইংরেজ ও আংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়া—আসবাবপত্র এল পাড়ায় তেমন বেশি বিক্রি হয় না, ভাড়ার কারবার চলে। সেটা
ভালই চলত আগে। ক্ষকককে ডুইংরম-সেট, ড্রেসিংরম-সেট, বেডরম-সেট, গ্রাভৃতিতে পরিবৃত হয়ে এক একটি লাটসাহেবের মডো যারা পাড়ার মধ্যে জাঁকিরে বদে আছে, খোঁজ নিয়ে দেখগে বাইরের ছাটস্ট্যাণ্ডটিও ভাদের নিজের নয়, কর কোম্পানি কিছা অপর কেউ সাজিয়ে দিয়ে গেছে। মাসে মাসে লোক এসে ভাড়া নিয়ে যায়, মিত্রি এসে বানিশ করে যায় মাবে মাঝে।

ভাড়া যদি ঠিকমতো আদায় হত, উপায় মন্দ হবার কথা নয়। কিন্তু সড়াই বেধে যাওয়া অবধি সকলের উভূ-উভূ মনের অবস্থা, টাকাপয়দা হঠাৎ কেউ হাত-ছাভা করতে চাচ্ছে না। আর এক বিপদ হয়েছে, পালাবার ধুম পড়ে গেছে—মাসকাবারি ভাড়া আদায় করতে গিয়ে দেখা গেল, ঘর-বাডি হাঁ-হাঁ করছে, মকেল ভেগে পড়েছে। খবর শুনে অনেক ক্ষেত্রে শশিশেখর নিজে গেছেন, গিয়ে নাথায় হাত দিয়ে ফিরেছেন--পালাবার মূখে ভাড়া-করা কার্নিচার-श्रामा नर्वारक्ष कात्रावाकारत त्वक निरंद श्राप्त । नकारम नकारम ক'দিন ঘুরলেন, খোঁজ মিলল না। এরা খাঁটি ইংরেজ। শশিশেধরের মনে মনে বিশেষ একটা আদ্ধার ভাব ছিল, ইংরেজ কখনো বোল-আনা জুয়াচোর হয় না। সে বিশাস ধ্বসে গেল, বোমার আগুনে থাঁটি চরিত্র প্রকট হয়ে পড়ছে। দামি দামি মালগুলো এখন ফিরিয়ে আনা যায় কেমন করে ? জানতে গিয়ে--জিনিষ ভো দেয় নি, <sup>টুটে</sup> গাল্লি থেয়ে এসেছেন একাধিক জায়গায় ৈ দোকানদাবের থুশিমতো ফেরড দেওয়া হবে, এমন চুক্তিতে এসব ভো নেওয়া হয় নি, মামলা করে আলায় কর যদি ক্ষমতা থাকে—এই ধরনের সব কথাবার্ডা। ভিথ চাই না, কুতা ঠেকারে বাপু—ভাড়ার কাম নেই ঐগুলো দোকানে এনে তুলতে পারলে হয়- এই ইয়েছে আলকের চিস্তা। যুদ্ধের হিভিকে লোকের ফার্নিচারের শব উবে গেছে <sup>১</sup> জনহীন লোকানঘরে চেয়ারে বসে বসে শশিশেখর প্রায়ই আজকাল কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভাবেন এই রুক্ষ।

কৃতিকাঠে ভাবনার কিনারা মিলল না, অবশেষে শশিশেথর উঠলেন। বিভাসরঞ্জনের কাছে সিয়ে প্রামর্শ নিলে হয়। তার ইংরেজ-বিছেশ প্রবাদের মতো হয়ে গাঁড়িয়েছে। সাহেবি স্থাট অবধি পরে না, বেশি বহরের ধৃতি, বেশি ঝুলের পালাবি, আর চাদর এই পোবাকে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। লাটের কাছে যেতে হলেও এ পোবাকের ব্যক্তিক্রম হয় না। বয়্নস কম, কিন্তু রাজনীতিক ছলাকলায় অমনু করিংকর্মা মানুব বাংলাদেশে বিভীয় নেই। এডভোকেট হিলাবেও নাম হয়েছে। আর পুরানো ভাড়াটে হিলাবে শশিশেখরের লাবি আছে ভার উপর। পরামর্শ নিতে চললেন শশিশেখনর।

বিভাস কোথায় বেক্সজিল। লনের সামনে মোটর দাঁড়িয়ে, স্টার্ট দিয়েছে —পারসক্তাল-ক্লার্ককে ভেকে ছু-একটা জরুরি নির্দেশ দিচ্ছিল, শশিশেধরকে দেখতে পেয়ে ড্রাইভারকে বলল, স্টার্ট বন্ধ করো—দেরি হবে।

আস্ব, আস্ব—বলে শনিশেষরকে সে বসবার ঘরে নিয়ে চলল। শনিশেষর বলেন, কাজে বেরুছিলেন, এসে ক্তি করলাম। আর এক সময় আসব না হয় আমি।

্বিভাস বলল, এ-ও ভো কাজ। আপনি কি বিনা-কালে শুধু পল্লগুলব করতে এসেছেন † আফুন।

এমন খাতির দেখে শশিশেশর আরও সন্থুচিত হরে যান। বস্তুত ব্যাপারটা অভিনব। ইতিপূর্বেও এমন ছু-একবার জিনি বেখরচার পরামর্শ নিজে এসেছেন। এত কাছের মানুষ বিভাস—অধিকাংশ দিনই দেখা পাওয়া যায় না। আক্তকে সেই মানুষ খাতির করে এক রকম পথ দেখিয়ে অফিস-ঘরে নিয়ে যাছে। নিয়ে বসামো তথু নয়, চাকর ডেকে সে চায়ের ফরমাস করল।

আপনার বাড়ির লাগোয়া বাগানটা নিয়ে নিচ্ছি কর মলায়।
কেমন হবে ? সেদিন গিয়েছিলাম যে ওখানে। লোনেন নি ! থ্ব
জল-টল খাওয়ালেন আপনার বাড়ি থেকে।

শশিশেশর তাঁর বিপদের কথা আফুগুর্বিক জানালেন। ভাড়ায়

খার কান্ধ নেই, পামার সাহেবের বাড়ি অনেক দামের কার্নিচার—
ফিরিয়ে দিলে রক্ষা পেরে যান তিনি। বদমায়েসের খাড়ি পামার সাহেব— বাঙালি জাত ধরে নিন্দেমন্দ করে সেবারে সেই যে স্টেটসম্যানে চিঠি লিখেছিল। বিভাসরঞ্জন এই ব্যাপার নিয়ে বেশ থানিকটা অপদস্থত করতে পারবে সাহেবটাকে।

বিভাস টেবিল থেকে স্কাগজ-কটা ছুরিটা নিয়ে হাডের নশ চাঁচছিল। আগাগোড়া মনোযোগ দিয়ে শুনল। শেষে বলল, শুমুন শশিশেশর বাবু, শু-সমস্ত থাক। আমি বলি ক্সি—

কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বলতে লাগল, আমি বলছি এসব নিয়ে। উতলা হবার দরকার নেই। চুলোর যাকগে ফার্নিচার আর কর-কোম্পানি। পার্টনারশিল্পে ব্যবসা করতে রাজি আছেন ? বাজি থাকেন ভো বলুন।

কিসের ব্যবসাং কার সকে ?

মৃত্ব হৈলে বিভাস বলল, ব্যবসা এমন-কিছু নর—ব্যবসার একটা ঠাট সামনে রেখে ছ-ছাতে টাকা কুড়িয়ে বরে ভোলা। মন্ত শ্বোগ এসে গোছে—ভাল ভাল মিলিটারি-কন্টার্ট। ছ-ভিন দিন ধরে ভাবছি, কি করা যায় । আপনায় কথাই বিশেষ করে মনে চন্তিল। আপনাকে পেলে শ্বিধা হবে। আপনারও ভাল—এমন ভাল— যে ছ'ল বছর ফানিচারের দোকান চালিয়েও সে লাভ কল্লনায় আনতে পারবেন না।

শশিদেশ্বর বললেন, আপনি থাকছেন তো সঙ্গে ?

আমি নই, আমার মা। কংগ্রেসি মাছ্য—বুদ্ধের ব্যাপারে 
শাহায্য করি কেমন করে १

হাসতে হাসতে আবার বলল, এক হিসাবে দেখতে গেলে দাহায্য এটা একেবারেই নয়। বর্বরের খনক্ষর করা আর নিজেদের দাখের গুছিয়ে নেওয়া। কাজের চেয়ে অকাজই হবে বেশি—কন ছাডতে যাব বল্ন ? ভিডরে কত মন্ধা, ব্রতে পারবেদ

নেমে পড়লে। নিজে কখনো করি নি বটে, তা হলেও যারা করে থাকে দহরম-মহরম আছে তাদের মজে। টাকাকড়ি সরবরাহ আর কট্রাক্ট বাগানোর ভোড়জোড় আমি করব, আগনি খাটাখাটনি করে কাজকর্ম তুলে দেবেন, লেনদের আগনার হাত দিয়ে হবে। দেখুন, এ প্রস্তাব যাকে দেব, সে-ই স্বর্গ হাতে পাবে। আপনার সঙ্গে পুরানো সম্বন্ধ—আপনাকেই চাচ্ছি এই কারবারে।

সেই মর্মে দলিল হয়ে গেল! নৃতন কোম্পানির পত্তন হল-কর-শিক্দার ইঞ্জিনিয়ার্স! ভেবে চিন্তে শেব পর্যস্ত বিভাসরঞ্জন মায়ের নামও দিল না—বেকার এক ভাগনে ছিল ভবভূতি শিক্দার, তার বেনামিতে ব্যবসা হল। বিভাসের যে বোগাযোগ আছে, লোকে কোনজ্রমে টের না পায়! আগামী ইলেকশনে কংগ্রেসের মনোনয়ন পাবার প্রত্যাশা করছে, কোন স্বত্তে জানাজানি হলে সমস্ত বেঁলে যাবে। জীবনে একটা বার সাভ দিনের ক্ষন্ত জেল খেটেছিল উনিশ শ' তিরিশ সনে আইন-অমান্ত আন্দোলনের সময় সেই মূল্যন ভাতিয়ে আজকে সে এক বড় - বড় শুর্মু টাকায় নয়, নেতৃত্বে ও নাময়শে। আন্দোলনের টেউরের পর টেউ এসেছে, মায়ুর সর্বন্ধ ভ্যাগ করেছে, প্রাণ দিয়েছে— আশ্বর্ধ কৌশলে বারম্বার পাঁকাল মাছের মতো ঠিক সময়টিতে ছিটকে পড়েছে সে। ক্রমীয়া খানা জাডো ভাতে৷ পশার মেরামত করিকে নিয়ে আবার নিঃসহায় জনগণের প্রভিনিধি সেজে বসেছে।

সভাসমিতিতে সাহেবদের এত গালিগালাক করে, অথচ শশিশেশন দেখে আশ্চর্য হলেন, তাদেরই সঙ্গে বিভাস হরিহর-আখা। সন্ধার পর রোক্ষই প্রায় তাদের ক্লাবে বার, ভক্ষ্যাভক্ষ্য গলাধ:করণ করে কিরে আসে। হই উকিলের মামলা চালানোর মতো — একলাসে বগড়া করে বার লাইব্রেরিতে এসেএ-ওর পানের ভিবে থেকে খিলি তুলে কপ-কপ করে মুখে ফেলছে। বিভাস বলল, সাহেবদের হাতে কাজ থাকলেই আমাদের স্থবিধা। বাঁধা দরদন্ত্র —হাঙ্গামা করতে হয় না। ছাচেড়া হল দেশি মাছুব—যত খাওয়াও পেটের বহর বেড়েই চলে।

সুবিধাই হল। প্রথম যে কান্ধটা ধরল দেটা লালম্থ খাঁটি-সাহেবের হাডের থুব সহজে বন্দোবস্ত হয়ে পেল। চারপায়া শ-পাঁচেক পাঠালেই চলবে—এক হান্ধারের ভাউচার থাকবে, দামও আদায় হবে পুরোপুরি এক হান্ধারের। এই বাড়ভি পাঁচ-শার দক্ষন আধাআধি বধরা।

বিভাস সগর্বে বলে, লড়াইয়ে সাহায্য করছি কিমা কি করছি
বুঝে দেখুন ভা হলে। ওলের নিজের জাভভাইরা অবধি এই দলে।
চুপি-চুপি বলছি, শুনে রাখুন—ভয়ানক অববেশা ওদের, কিছু
গোছগাছ নেই। জাপানিরা জোর কদমে আসছে, উত্তর পশ্চিম
দিক থেকেও আগলা রয়েছে। হিজিকের মাধার বত পারেন
গুছিয়ে নিন। টলটলায়মান অবস্থা—কে এখন ঠাওা মাধায়
মালপতা গোণাগুণভি করে নিজে। লুটের টাকা—কুড়িয়ে নিন,
ছাহাতে কুড়োন—

# (50)

মহীনের গ্রামের নাম রারগ্রাম। বেলেভাঙা স্টেশনে নেমে থেতে হয়। ডিব্রীক্ট-বোর্ডের প্রাশ্ত রাজ্য আছে। মাইল ডিনেক মাত্র দ্র-মান্ত্রকন পারে হেঁটে চলে বার রাজাটুকু। সঙ্গে মেয়েছেলে কিম্বা অথব বুড়োমান্ত্র থাকলে অবশ্ত গল্পর-গাড়িকরতে হয়। বর্ষাকালে আরও স্থবিধা, বাঁওড়ে জল থৈ-থৈ করে, ওদিককার মহিষ্থোলা গাঙের সঙ্গে বাঁওড় একাকার হয়ে যায়। অবাধে নৌকায় যাতায়াত চলে সেই সময়।

বেলেডাঙা বড় গঞ্জ। বাঁওড়ের ধার দিয়ে সারবন্দি খোড়োঘর আর টিনের চালা-পাকা বাড়িছ-একটা মধ্যে মধ্যে। পাটের

মরস্তমে অনেক টাকার পাট কেনাবেচা হয় এখানে। এ ছাড়া প্রতি
খনি-মঙ্গলবারে হাট বলে। ছাটে রকমারি জিনিস ওঠে, ভার মধ্যে
গোহাটার নাম বছখাতে। গরু কিনবার জক্ত চাবীরা দ্র-দ্রস্তর
থেকে আসে। ঘোড়া বিক্রির জন্ত শীভকালে বেদেরা এসে একমাস
ছ-মাস টোল ফেলে থাকে হাটখোলার পাশে দ্র-বিস্তৃত শৃশ্য মাঠের
উপর।

হাটের অনতিদ্বে রেলস্টেশন। জারগার বেমন থাতি, স্টেশনের চেহারা সে রক্মের নয়। টিন ত্মক্তে অধবৃত্তাকারে-ছাওয়া স্টেশনের অফিস-ঘর, জারায়তন প্লাটকরম। রাজিবেলা ট্রেন আদবার মুখে গোটা চারেক মিটমিটে কেরোদিনের আলো জেলে দিয়ে আবার ট্রেন চলে বাবার সঙ্গোললৈ নিভিয়ে দেওয়া হয়। রেল কোম্পানির অবহেলিত এই স্টেশনে স্টেশন-মাস্টারের মাইনে যৎসামাক্ত। তা হলেও অয়দাচরণ পুরকায়ল্ব মশায় সাত বছর আছেন এই জায়গায়, নড়বার ইচ্ছে নেই তাঁর এখান থেকে। গোণা মাইনের কি হবে, দিন দিন জেঁকে উঠক এখানকার শনি-মল্লবারের হাট, রেলগাড়ি চড়ে হাটের ব্যাপারিরা যাতায়াত করুক, প্রাটুর গাঁটি প্লাটক্ট্রমের উপর আকাশচ্ছি হয়ে অপেকা কর্ফক মালাভির প্রত্যাশায়। কোম্পানির মাইনে হিলাবে মাসিক মা বরাজালাছে, সে ক'টি টাকা গারিব-ত্রথীকে অবহেলায় ধয়রাত করতে আটক্রায় না জয়দাচরণের।

একবার বছর চারেক আপে কর্মদক্ষতার জন্ত মান্টারমশাথের প্রমোশান হয়েছিল; বড় সৌশনে বদলি হলেন ডিনি। মাইনেও দশ টাকা বাড়ল। চিঠি এল হেড-অফ্লিল থেকে, মান্টারমশায় গালে হাত দিয়ে বললেন। কোন হিতিৰী সুজ্বদ উপ্যাচক হয়ে তাঁর এমন সর্বনাশ করল, ডিনি ভেবে পান না। ছুটলেন হেড-অফিনে। সেখানে জানাশোনা বন্ধ্বাপ্তব অনেকেই প্রোমোশানের খবর জানেন—ভারা সন্দেশ খেডে চান। কিন্তু অন্ধাচরণের মূখের দিকে চেয়ে হতবাক হয়ে গেলেন ভারা।

ব্যাপার কি ?

প্রোমোশান যাতে যাপ হয়ে যায়, সেই চেটা কর ভাই। সন্দেশ-রদগোল্লা মাংস-পোলাও যা খেতে চাও, ভরপেট খাওয়াব।

অনেক ঘোরাছুরি ও তছির-তাগাদার পর অবশেষে গ্রোমোশান রদ হল। থোক পাঁচ-শ টাকা নাকি দক্ষিণাও দিতে হয়েছিল উপরওয়ালাকে। বেলেডাভায় কিবে এদে তৃ-ধামা বাভাগ দিয়ে অরদাচরণ জাঁকিয়ে হরির লুঠ দিলেন।

কন্ধ এবারে ভাগ্রত হরিঠাকুর কিন্তা দক্ষিণা-পাছে প্রসন্ন কোন উপরধ্যালার সাধা নেই অন্নদাচরণের এই বেলেডাঙার চাকরি বজার রাখবার। বাদিন্দাদের নোটিশ দিয়েছে, পনের দিনের মধ্যে এ অঞ্চল থালি করে দিতে হবে। মিলিটারি ছাউনি হবে, আর এরোড্রোম তৈরি হবে নাকি প্রশস্ত অনুর্বর ঐ মাঠের মাঝখানে। দেশ-বিদেশের মহাজন এলে গঞ্জে গণি করেছে, কত মাল মজুত, কত বিলেড বাকি—পনের বছরে যে কাজ-কারবার গুটিয়ে ডোলা যায় না, পনের দিনের ভিতর তাই সমাধা করতে হবে। ছড়োছড়ি পড়ে গেছে। জিনিসপত্র অর্ধেক দামে, তার পর ষতই দিন সংক্ষিপ্ত হয়ে আলে—সিকি দামে—ভারও কমে বিক্রি হতে লাগল। কিনবার লোক কোথার পুলেষ অবধি রয়তো অনেক মাল বাঁওড়ের ফলেই ঢেলে দিয়ে বিদায় হতে হবে।

সৌশনে বড় ভিড়। ত্রী-পুরুষ ছেলে-বুড়ো বিদার হয়ে যাচেছ, দলের পর দল বেন শোভাষাত্রা করে সৌশনে আসছে। কাচাথাচা মেয়েদের কোলে, ছটো-একটা ভৈজসপত্র হাডে বুলানো, পুরুষদের বোঁচকাব্চকি মাধার, ছেলেপুলেরা হাড-ধরাধরি করে আসছে—এমনি দৃশ্য অহরছ দেখা যাচেছ। সাড-পুরুষের ভিটা ছেড়ে চলেছে, কোথায় যাবে সঠিক জানা নেই। এবন জালাজ মতো কিছু পরিমাণ টাকা দিচ্ছে—পরে রেট অনুষায়ী পাইপয়সা অবধি ক্ষতি-

পূরণ দেওয়া হবে সরকারের তরক থেকে। সৌলনের লাগোয়া তুলসী মাড়োয়ারির বে পাটের গুদাম ছিল, সেইটে দখল করে সরকারি অফিন হয়েছে, টাকাকড়ি দেওয়া হছে সেখান থেকে। স্থবিধা আছে, জিনিসপত্র বেচে যা পেরেছে—তার সঙ্গে এই এখানকার পাওনা যোগ দিয়ে একেবারে টিকিট কিনে গাড়িচেপে বদ। গঞ্জের ওদিকে জার পিছন ফিরে তাকাবার কোন আবশ্যক নেই।

বেলা সাড়ে-দশটা থেকে তিনটে অবধি অবিরাম টাকা দেওয়া হচ্ছে, হিমসিম খেরে যাচ্ছে কর্মচারীরা। অফুরস্থ নোটের তাড়া — সাধারণ লোকে সবিদ্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। ভিতরের একটা থরের দিকে বাভেছ আর গোড়া গোছা নিয়ে আসছে আনকোরা নৃতন নোট, সর্বব্রথম এই মানুবের হাতে পড়াল। এমন ফর্লা যে ধরচ করতে মায়া লাগে, ভান্ধ করে পরম যতে তুলে রেখে দিতে ইচ্ছে করে।

কেউ বা প্রশ্ন করে: নোট ছাপাবার কল বসিয়েছে নাকি ভিতরের হরে ? এত দিচেছ, তবু শেব হয় না ? বাচেছ আর নিয়ে আসছে :

কে-একজন জবাব দিল: ভাই। কল বসিয়েছে এখানে হোক কিম্বা আর কোথাও। এত নোট ছাপাচ্ছে যে কাগজে টান পড়ে গেছে, ছেলেপিলে হাতের লেখা লিখবার কাগজ পাচ্ছে না।

অয়দাচরণ কোয়ার্টারের সামনে নিমন্তলায় পায়চারি করতে করতে ভাকিয়ে দেখেন বহিম্খী বিপুল এই জনস্রোভ। বুকের অস্তঃস্থল অবধি আলোড়িভ করে নিখাস পড়ে, এভকাল পরে তাঁকেও বেলভাঙা ছাড়ভে হবে এইবার। আর ক'দিন। থেকেই বা মুনাফা কি এখানে! এভদিন ধরে যা দেখে আসছেন, সমস্ত বদল হয়ে গেল। মিলিটারি এসে আড্ডা পাড়বে, ঘর-পৃহস্থালী নেই, মা-বাপ ভাই-বোন কেউ তাদের সজে নেই, কি করে

মান্থৰ মারা বার ভারই কারদা শেখানো হবে এই জায়গায়।
মারণাস্ত্রের বৃহৎ বিচিত্র ঘাঁটি তৈরি হবে, এরোপ্লেন এখান থেকে
দেশদেশাস্তর রওনা হয়ে হাজোৎফুল্ল জনপদ চক্তের পলকে বোমার
আগুনে ছাই করে দিয়ে আসবে।

মহীন একদিন বেলেডাঙার অফিনে এল। সঙ্গে বিশুক্ষুধ স্থানীয় কয়েকটি প্রবীণ বাসিন্দা। নোটিশের মেয়াদ বাড়াতে হবে, মাদ হয়েক সময় চাই অস্তুত। লড়াইয়েব প্রয়েজন—তা বলে নিরীহ নিরপরাধ শত শত পরিবারকে এমন আকস্মিক ভাবে পথে তুলে দেওয়া চলবে না। সরকারের দায়িছ আছে এদের সম্পর্কেও।

অফিসার মহীনের চেনা: ছেসে তিনি বললেন, আপনাদের রায়গ্রাম এরিয়ার বাইরে পড়ে গেছে। আপনার বাদি-কেন্দ্র টিকে গেল। রায়গ্রাম আর আশপাশে চারিয়ে দিন না এদের কতক কতক। এক কান্ধ কলেন, বাদির কান্ধে লাগিয়ে দিন। কতকটা তবু হিল্লে হবে বেচারাদের।

সহীন অগ্নিদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেরে বলল, খাদির কান্ধ বন্ধ করে দিয়েছি। বৃদ্ধের নামে বেপরোরা ক্রবরদক্তি চলবে, আর চুপচাপ আমরা কেবল চরকা কেটে বাব, এই বদি ভেবে থাকেন তো ভূল করছেন মশার।

রাগ করে সে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে। স্টেশনে গিয়ে কলকাভার গাড়ি চেপে বসল।

কত যোরাখ্রি সহি-মুপারিশ। নৃতন হাকসোল-করা জুডোজোড়ার প্রায় মুখতলা অবধি কয় হরে এল, কিছুমাত্র লাভী হল না। খবরের কাগজের অফিনে বল্লা দিল, কিন্তু এসর ব্যাপার ছাপতে কেউ রাজি নয়। আইনে আটকায়—যুদ্ধ-সম্পর্কীয় ব্যাপারের সমালোচনা চলবে না। আর দারটাই বা কি, কর্ভূপক্ষের উপর আপাতত ভঁরা ধূশি আছেন। কাগজের মাপ ঠিক করে দাম বৈধে দেওয়া হয়েছে, প্রতিযোগিতার প্রশ্ন নেই। দরাক্ষ ভাবে সরকারি বিজ্ঞাপন আসছে, ছেপে বেরুতে না বেরুতে সমস্ত কাগক বিক্রি হয়ে যায়। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার লোক-দেখানো হু-পাঁচ শ' কিপ মাত্র ছাপেন, বাকি সাদা কাগক চহুগুণ নামে চোরাবাক্ষারে বিক্রি করে দেন কাগক ছেপে বের করার চেয়ে আনেক বেশি লাভ এই কারবারে। মোটের উপর কাগকভয়ালাদের আর্থিক অমুবিধা কোন দিক দিয়ে সরকার ঘটতে দেন নি। অভএব এই সব হালামার ভিতরে মাখা চুকিয়ে ওঁরা আধ্বের খোরাতে যাবেন কি কতেঃ

পুরাণো বন্ধুবান্ধব প্রায় কারও দেখা মিলল নাঃ বেকার বিশেষ কেউ নেই, কোন না কোন কালে চুকে পড়েছে। চন্দ্রা স্থামীর সঙ্গে চলে গেছে সে তো সহীন জানে। একদিন কর এও কোম্পানির ক্যাবিনেট মেকার্স-এর দোকানে গিয়ে খোল নিল—দোকান প্রায়ই আজকাল বন্ধ থাকে, মিলিটারি-কন্ট্রাক্সন লোর চলেছে, শশিশেথর অধিকাংশ সময় মফবংলে থাকেন ঐ সব কালকর্মের ব্যাপারে

রণক্ষেত্র বাংলাদেশ থেকে দূরে এথনো--কিন্তু রণ-দেবতার আসার সম্ভাবনায় ঝড় বয়ে যাচেছ যেন চারিদিকে, চোথের উপর সমস্ভ ওলট-পালট হয়ে যাচেছ :

বেলেভাঙার মাঠ। চারিপাশের শক্তদমুক্ত প্রামগুলোর মধ্যে ধৃ-ধৃ
করছে পতিত ডাঙা কমি। মাঠের উত্তর ধার দিয়ে একদা ভৈরব
নদ নাকি প্রবাহিত ছিল। ভৈরব এখন অনেক দৃরে সরে গোছে—
পুরানো থাতের খানিকটা মজা-বাঁওড় হয়ে রয়েছে, বাকি নাবাল
সংশে অল্পনায় ধানের ক্ষল হয়।

প্রাচীনেরা বসে থাকেন, গোটা মাঠটাই ভৈরবের গর্ভগত ছিল, মহাদেবীর আক্রোশে এখন নিক্ষল বন্ধ্যা মাঠ হয়ে রয়েছে : গল্প চলিত আছে এই সম্বন্ধে ৷ বেলেডাঙা প্রামের প্রাচীনতম বাসিন্দা স্বর্থ-বণিকদের প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ি, মহাদেবীর বিগ্রাহ সমেত, ভৈরবনর প্রাণ করে। মায়ের সেবাইত অর্ধোগ্যাদ ভাগ্রিক বামাচরণ চক্রেবর্তী, উৎকট হাসি হেসে বলে বেড়াভেন, নিয়ে নিলি বটে কালভৈরব —কিন্তু টের পাবি, সামলাভে পারবি নে কেলিকে নিয়ে—হেনস্তাটা চেয়ে চেয়ে দেশব আমরা। বামাচরণ দেখে যেতে পারেন নি অবস্তু — তিনি গত হবার অনেক পরে দেখা গেল, তার কথা ফলছে, চর পড়ে ভৈরব সন্ধীর্ণ হয়ে আসছে, নদীগর্ভে বালি লমেছে। গরুর-গাড়ি অবধি ললে নেমে অগভীর জলবারা বচ্ছন্দে পার হয়ে চলে যায়। আর ক্রোলা ভিনেক দ্রের মহিষ্ধোলার খাল ক্র ভেঙে উদ্দাম হয়ে উঠছে ক্রমণ। এখন মহিষ্ধোলা আর খাল নয়—নদী। আর এখানকার এই অবস্থা—জলের চিহ্নও মেই কোন দিকে কোথাও, উত্তর বারের ঐ পচা পাঁক ও পানায় ভরা বাওড়াকু ছাড়া।

চাষ-আবাদ হয় না অভবড় বেলেভাঙার মাঠে—বাঁওড়ের প্রান্থে সামাল্য একটু অংশ ছাড়া। মাঝে মাঝে বট ও অশ্বর্থাছ, কুল ও শেয়াকুলের ঝুপলি জলল, শিয়ালকাটার হলদে হলদে ফুল ফুটে আছে। সম্প্রতি কিছু কিছু খেজুর-চারা লাগানো হচ্ছে। একমাত্র এই চাষ্টাই সমল হবে, অসুমান করা যাচেছে।

অনেক চাষা এ বাবং অনেক রকম চেষ্টা করে দেখেছে, কোনকিছু কাজে আদে নি। খুঁড়ভে গেলেই লাঙলের কলায় চিকচিকে
বালি বেরোয়। এ অঞ্জে দালান-কোঠার কাজে যত যালির
আবশ্যক হয়, সমস্ত এখান থেকে যায়। সেজক্ত মাঝে মাঝে
গর্ডমতো হয়ে আছে। এবং লোক চলাচলও কিছু পরিমাণে দেখা
যায় ঐ বালি তুলবার প্রয়োজনে।

সম্প্রতি কাঁটাভারে খিরে কেলা হয়েছে বেলেভাঙার মাঠের চারি
সীমানা। দেখতে দেখতে কংক্রিটের প্রশস্ত রাস্তা ভৈরি হয়ে গেল।
স্টেশন থেকে এক অস্থায়ী রেল-লাইনও নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঐ
অবধি। ছাই-রঙের ট্রাক সারবন্দি যাতায়াত করছে। লোহালকড়,

পাথবের কৃতি, চুন-মুর্কি, ইউ-কাট-সিমেন্টের বস্তায় পাহাড় মুমে উঠপ। আৰু যেখানে খেজুর-বাগান, দিন আষ্ট্রেক পরে দেখ গিয়ে অ্যাসবেষ্টাসে-ছাওয়া বিশাস বাংলো উঠেছে সেই স্বায়গায় ৷ ট্রেনে থাবার সময় মান্ত্র অবাক হয়ে চেরে চেরে দেখে। পৌরাণিক ময়দানৰ একজন ছিল-এৰানে পঁচিন ত্ৰিনটা কনস্টাকসন কোম্পানি জ্বত কমিষ্ঠভার প্রভিবোগিভা চালাছে, শভ শভ ইভিনিয়ার, হাজার হাজার জোয়ানপুক্র দিবারাত্রি বাটছে: একদিকে বাঁওড আছে, আরু জিন্দিকে কাঁটাডারের বাইরে খাল কেটে খিরে ফেলা হবেছে সমস্ত জাহগাটা। খালের সঙ্গে महिवरणानात नाकि मः त्यांश करत त्र बता इत्त, नुजन-कांका धान বারোমাস যাতে ভলে ভরতি থাকে ৷ দরকার হলে থাকের উপরের পুলগুলো ভেঙে দিয়ে বেলেডাঙা এরে।ডোম স্থলপথে অন্ধিগম্য ৰবে ভোলা যাবে মহতের মধ্যে। আকাশ-আক্রমণ ঠেকানোর ক্ষতেও তোডাক্ষাডের অন্ত নেই। অবথগাছ-বটগাছের ডলা থেকে বিমান-খ্যাসী কামানের দীর্ঘ কালো নল আকাশমুখে। উকি দিচ্ছে। অ(র ফাকা জাহুগায় এখানে-ওখানে রাখা চয়েছে অনেকগুলো---**শেখলো সভি৷কাব কামান নয়, ভাল ও নারিকেলের ভাঁড়ি দিয়ে** তৈবি : ঠাটা করে লোকে এম দিয়েছে 'ভেজিটেবল কামান'! রং করে এমন ভাবে থলিয়ে রাখা চয়েছে যে নিকট খেকেও আসল-নকলে ভকাৎ ধর। বার না। মতল্ব করেই কাঁকা কার্সার বলানো চয়েছে --উপর থেকে ধোমা মারে তো মেরে যাক **ঐগ্র**নার উপর. শক্রব মৃত্যুববী লায়েছেন নষ্ট হোক এমনি ভাবে।

এই দেখা যায়, জন-মজুরেরা থোঁড়াখুঁড়ি করছে এক জায়গায়। তারপবে ভিত গুরুসুশ করছে, দেয়াল উঠছে, দেয়ালের উপর দিয়ে তব্ধার ছাউনি —নিচে এত বাঁশ ঠেকনো দিয়েছে যে তার ভিতর দিয়ে একটা মাছুষের পক্ষেও মাধা গলিষে যাওয়া অসম্ভব। বিশাল পাত্রে সিমেন্ট আর খোয়া মাধা হচ্ছে, ভাবে ভাবে উপরে নিরে তুলছে সেই মাধা-থোওয়া। অবিরাম কাজ চলেছে, পেট্রোম্যাক্স জেলে রাজেও কাজ হয়। হোটেল ও চারের দোকান থোলা হয়েছে এক খেজুর-বাগানের ভিডর। মামুষ-জন কাজের খাকে খাকে বিয়ে খেয়ে আলে। বেলেডাঙা মাঠের শাপমৃক্তি ঘটেছে এই যুদ্ধের ব্যাপারে, পোড়া মাঠে জনাকীর্ণ শহর জমে উঠল দেখতে দেখতে।

রায়গ্রাম দৈবাৎ রক্ষা পেরে গেছে, যেটা খাল ও কঁটো-তারের দীমানার বাইরে—ঠিক লাগোয়া। বেলেডাভার ঘর কুজিক গিয়ে বদতি করেছে ঐ রায়গ্রামে। কাছাকাছি রইল—বেলেডাঙা যখন ছাড় পাবে, আবার গিয়ে ভারা সাতপুরুষের ভিটায় উঠবে। আর আপাওত নৃতন খালের এ ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিখান ফেলে। ডাদের ছেড়ে-আসা ভূমির উপর অচেনা মানুষের দল এসে কী তাওব শুরু করেছে।

অতিধি-অভাগতও গ্রামের প্রত্যেক বাজিতে। যা-ছোক কিছু
বন্দোবস্ত করতে পারলেই তারা চলে যাবে। খাদি-কেন্দ্র বন্ধ রয়েছে
- -কলকাভায় যাবার আগে বন্ধ করে গিরেছে মহীন। সেই বাজিতে
বহু লোক আশ্রয় নিয়ে আছে—এখন আর ছিল-ধারণের জায়গা
নেই। নৃতন ধারা আগছে, আশ্রয়ের বৌজে দ্রের গ্রামে থেছে
চচ্ছে ডাদের। ঘর কেজে নেবার ধারা মালিক, ঘর কোথায় বাঁধবে
-- এসমন্ত বলে দেবার দায়িছ উাদের নয়।

ফিরে এসে মহীম অবাক হয়ে গেল। মাসধানেক কেটেছে ইতিমধ্যে। কলকাতা থেকে এলাহাবাদ গিয়েছিল। বহে অবধি ঘুরে আসবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সহকর্মীদের জ্বকরি চিঠি পেয়ে ফিরতে হল। ঘুরে ঘুরে ভারও বিরক্তি ধরে গেছে। স্থানীয় বিপদের নিবারণ অসম্ভব, নিজেদেরই করতে হবে। চিঠি-পত্র লিখে পরামর্শ ও নির্দেশ পাবে বড় জ্বোর—ভার বেশি প্রভাশা নেই। বেলেডান্ডা দেউশনে মহীন নামতে পারল না। স্টশেনে গাড়ি থামে এখনো, আগের চেরে বেশি সময় থেমে থাকে—কিন্তু ওঠা-নামা করে বিদেশি মানুষ। আর নানা ধরনের জিনিসপর, ঘর-ব্যবহারে তার একটিও প্রয়োজনীয় নয়। যুদ্ধ ব্যাপারে যারা লিপ্তা নয়, তাদের এখানে পদার্পণ নিষেদ্ধ হয়ে পেছে। দেউশন থেকে মাঠের ওধারে বুড়ো-হরিডলা নামক স্থাচীন বটগাছটির চূড়া দেখা যাছে, কিন্তু নামতে হবে পিয়ে আট মাইল দূরে পরবর্তী দেউশনে। দেখান থেকে পথঘাট নেই—মহিবখোলা নদী বেয়ে উল্টো মুখে অনেক দূর গিয়ে ভারপর রাস্তা। ছ-লাভ ঘণ্টা লেগে যার সেই দেউশন থেকে বাড়ি গিয়ে পৌছতে।

# (55)

নিশির ভার মহকুমা-শহরে এলেছে। শহর নিশ্চরই। তিন তিনটে পাকা রাস্তা; আলো গোটা দশেক—ভবে সেগুলো জ্বালা যাক্ষে না সম্প্রতি কেরোসিন ভেলের অভাবে।

পাড়াটা ভাল। পালে সরকারি ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল। থানা আর কিছু এগিয়ে। বিশিষ্ট জনেরা একে একে একে আলাগ-পরিচয় করে গেছেন। পশারওয়ালা উকিল শরৎ সামস্ত মশাই এসেছিলেন একদিন। পিছনে চাকরের হাতে প্রকাণ্ড এক মানকচ্ আর হটো ইলিশমাছ। মানকচ্টা বললেন ক্ষেত্তে ফলেছে, ইলিশমাছ পুকুরের কিনা, তা কিছু বললেন না।

সকলের শেবে এলেন সেরেন্ডাদার নিবারণ পালিত। লখা রোগা মানুষ্টি—কাঁচা-পাকা দাড়ি, 'ছজুর' ছাড়া কথাই বলেন না, কথায় কথায় ছাতজো ড় করেন। শিশিরের সজ্জা করে, আবার কৌতুকও লাগে। এসেছেন ভো এসেছেন—উঠবার নাম নেই। রক্ষা এই, সেদিন কোট বন্ধ। ভজ্জোক ভাই নিশ্চিন্তে গল্প করেছেন পারছেন। একুশ বছর চাকরি হয়েছে, কড হাকিম পার ক্রেছেন —স্বাই খুশি তাঁর উপর, স্বাই সাখুবাদ করেছেন। ছেলে ডাক্তারি পাশ করে লড়াইয়ে গিয়েছিল, জ্ঞাপানিদের হাতে ধরা পড়েছে সিঙ্গাপুরে—ভাহার জ্ঞার ভার কোন খবরাখবর পাচেছন না, এই এক বিষম মনোকটো আছেন। সন্তানের মধ্যে জ্ঞার একটি মেয়ে—কাজল। বিয়ে হর নি, দিরে দিলেই হয়। কিছু দিনকেদিন যে অবস্থা হয়ে উঠছে, কবে যে চারিদিক ঠাণ্ডা হবে! ঠাণ্ডা হবে জ্ঞার এলেই কাজলের বিয়ে দেবার বাসনা।

কুদীর্ঘ জীবনের অভীত ও বর্তমান সকল খবর শুনিয়ে শেষ না করে ভত্তলোক উঠবেন না বোধ হচ্ছে। এক সময়ে একট্ অধৈর্য হয়ে শিশির বলল, ওসব যাক। কি কি এখানে দেখবার আছে বলুন দিকি। চন্দ্রাকে নিয়ে দেখে বেড়াই এক একটা ছুটের দিনে। ওর খুব উৎসাহ ঘোরাঘ্রির ব্যাপারে।

নিবারণ নড়েচড়ে আবার জেঁকে বসলেন। বলতে লাগলেন, আপনার আগে এখানে ছিলেন লাছিড়ি দাহেব। ভিনিও ঐ বলতেন। তাঁর আবার সথের ক্যামেরা ছিল—ছবির আালবাম দেখাতেন আমাদের। ছ-বছর ছিলেন, ভা একখানাও ছবি নিয়ে যেতে পারেন নি এখান থেকে। এ হল ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর জায়গা ছজুর, এখানে আবার দেখবার জিনিস! চাতরার বিল আছে, দেলার ধানক্ষেত রয়েছে—দেখুনগে বান কত দেখবেন। ক্ষেতে বসে নিড়ানি দিছে পেট-মোটা পিলে-বোগা চাষাভ্যোর দল—উঠে দাড়াতে পেলে মাথা গুরে পড়ে বার।

চন্দ্রা রহস্তভরা চোথে চেয়ে বলে, আছে—আছে একটি দেখবার। আপনি বলছেন না, চেপে যাচ্ছেন। আমি খবর রাখি।

আছে—কি আছে ? সেরেস্তাদার একট্ ভেবে নিয়ে বলগেন, ধ:, চণ্ডেশ্বর মন্দিরের কথা বলছেন। কিন্তু মন্দির নয় এখন আর— ইটের ভূপ। কেউ যায় না। পুরুত ছিল আমাদেরই পাড়ার চ্রোভিরা। তারা নির্বংশ। বিছুটি আর কাঁটাবিটকের জন্ম বিগ্রন্থকে বিবে কেলেছে, গোশরা সাপ ছা বাচ্চা নিয়ে খরকরা করছে তার ভিতর।

চন্দ্রা বলে, মন্দির-টন্দির দেখতে কি মন আসে এখন ? সে বরসের দেরি আছে, কি বল ? বলে হেসে সে শিশিরের দিকে চাইল।

পেরেস্তাদার বললেন, আর এক আছে খালের উপরে নৃতম পূল। তালও তো শেষ হয় নি, কাল চলছে। আগে কালভাট ছিল, তাতে বিলের লগ-নিকাশ হত না। লাহিড়ি সাহেবকে ধরে অনেক লেখালেথির পর এদিনে রেল কোল্পানির টনক নডেছে।

চক্রা মিটিমিটি হাসছে দেখে মনে মনে একটু গরম হয়েই জিনি বললেন, দেখবার জিনিস আর কিছু নেই, আমি হলপ করে বলছি মা-লক্ষী।

জিনিস নয় সেরেক্তাদার বাব্, মানুষ । হাসি থাসিয়ে শান্ত-স্মিত মুখে চন্দ্রা বলল, গলেশচন্দ্র পাল,থাকেন না এখানে ? কাগজে পড়েছি, এখানেই তো তাঁর বাড়ি।

বুড়ো সেরেক্তাদার যাড় নাড্**লেন ঃ গলেশ—কই গলেশচন্দ্র** বলে তো কেউ⊶কি করে বলুন হো লোকটা গু

আর্মেনিটোলার এক ছাত থেকে লাফিরে পড়ে রিউলভার ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়েছিলেন। তু-বছর পরে ধরল তাঁদের। স্পেক্সাল ট্রাইবৃস্থালে বিচার হল—

না না মা জননী, ভুল হয়েছেআপনার। সে সব এ জায়গায় নয়। ছা-পোবা মানুষ, শাক-চন্ধড়ি-ভাতধাতু—স্যালেরিয়ায় ভোগে, রিজ্ঞলভার হোঁড়াছু ড়ির তাকত নেই কারো এখানে।

খাড় নেড়ে অধীরভাবে চন্দ্রা বলে, আছেন। আমার বাবা ছিলেন সেই ট্রাইবুজালের মধ্যে। আমার বাবা রায় বাহাছর নুসিংহ হালদার—নাম ওনে থাকবেন। গজেশ বাবুকে ঠেসে দিয়েছিলেন অবশু আট বছর, কিন্তু বাড়িতে আমাদের কাছে কঙ

# বে প্রশংসা করেছেন।

প্রশংসা না করে উপায় থাকে না, যেন ক্ষবরদন্তি করে প্রশংসা টেনে বের করে। যে ক্ষম ফাঁসিডে লটকায়, প্রশংসায় ভার চোখ উজ্জল হয়ে ওঠে। যে সিপাহিরা টেনে হিঁচড়ে কাঠগড়ায় ভোলে, ভারা পর্যস্ত চূপি-চূপি নিক্ষেদের মধ্যে সগৌরবে এদের কথা বলাবলি করে।

নুসিংছ বিজ্ঞাসা করেছিলেন: অমুভপ্ত ভূমি ?

বয়দ কম, তার উপর বে রকম কট পেরেছে— কানে শুনলেই গা শিরশির করে ৬ঠে। শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছে। নৃসিংছ তাই বৃঝি কোন একটা অজুহাতে গঙ্গেশের শান্তি লখু করে দিশুত চাম। বদাদেন, কৃতকর্মের জন্ত অস্কুণ্ড হরে থাক ওো বলো—

গঙ্গেশ থাড় নেড়ে বলল, হাঁ—

দলের আর ছ-জন আগমি কটমট করে ভার দিকে ভাকাল। গলেশ বলভে লাগল, বড্ড অনুভাপ হর সন্তিয় আমার। আসল সময়টা হঠাং কী রকম হল —হাভ নড়ে গিয়ে গুলি বেরিয়ে গেল সাহেধ্টার কানের পাশ দিয়ে।

আট বছরের জন্ত অগত্যা ভাকে দিভে হল জেলে ঠেলে। রিটায়ার করবার পরে তপোবনে পূর্ণবিলুগু হবার পর্যস্ত নৃসিংহ এইসব ধরনের কড গল্প করেছেন ছেলেনেয়েদের সঙ্গে।

চন্দ্রা বলে, গল্পেশ বাব্র বাজি তো এখানেই। খবরের-কাগজে দেখেছি, আমার স্পষ্ট মনে আছে।

সেরেস্তাদার উপর্বিধ আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

মনে পড়ল না ? ভেবে দেখুন, ভিন বছর হল জেল খেকে
বেরিয়ে এপেছেন।

ভিন বছর—না ? হরেছে। হঠাং নিবারণ বেন অকুল-সমুজে কুল দেখতে পেলেন। হরেছে, হরেছে। ছুলো-গঙ্গুর কথা বলছেন মা-লক্ষ্মী। তা কি
করে জ্ঞানব বলুন যে, খবরের-কাগজে ওর নাম হয়েছে গলেশচন্দ্র—
ঐ লোক এড কাও করে এসেছে কোনখানে। জ্ঞোল-ফেরড না
ক্ষেল-ফেরড—কভই ভো জ্ঞোল থেকে বেকছে। কার দায় পড়েছে,
কে মুখস্থ করে বসে থাকে বলুন দাগিগুলোর নাম ?

চন্দ্রার করণা হয় আদালতজীবী এই এঁদের উপর। শুধু নথি আর ফাইল, আরক্ষি আর আমলান-খরচা। বাঁ-হাতখানা অয়ংক্রিয় নিখুঁত এক যন্ত্রবিশেষ। চেয়ারের হাতার তল দিয়ে পাতাই আছে। সিকি-আধ্লি কিছু পড়লে সঙ্গে সেলে সেটা মুঠো হয়ে এসে পকেটে টোকে। আবার তখনি কিরে এসে যথাস্থানে প্রসারিত হয়। কী-ই বা খবর রাখেন, এঁদের কাছে কি প্রভ্যাশা করা যায় এই ছাড়া ?

এরই দিন চারেক পরে। সন্ধার একট্ আগে শিশির কোট থেকে ফিরল। গাড়ি গারেজে নিয়ে যেতে বলে কটকের সামনে নেমে পড়েছে। এইটুকু ইটে আসছে। কম্পাউণ্ডে চুকে ছরিংরম অবধি ছ-ধারে ফুলবাগান। মালী ফুল জড় করে ভোড়া বাঁধছে, আর একটা লোক বিড়ি টানছে তার পালে উবু হয়ে বলে। শিশিরকে দেখে লোকটা বিড়ি ছুঁড়ে দিয়ে তটন্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল। মালী এসে একটা ভোড়া ছ-হাতে সমন্ত্রমে এগিয়ে ধরল। একবার ছ'বার গন্ধ ওঁকে প্রমন্ত্র মনে শিশির চলেছে। চজ্রাকে ভোড়াটা দেবে। কাজকর্মের একট্বানি অবসর এইবার। বেশিক্ষণ নিরিবিলি থাকতে দেবে না অবশ্য—তবু ফেটুকু ফাঁক কাটাতে পারে, চজ্রার সঙ্গে থাকতে চায়। চাতের টেবিল সাজিয়ে দিয়ে রাখাল অন্ত কাজে চলে বায়, চা খায় এই সময় ছ'টিতে বসে বসে। চজ্রার প্রদীও যৌবন কিকমিকিয়ে ওঠে মনোরম অক্স-হিল্লোল, মুখের হাসিতে, বেশভ্ষায়, চা চালবার সময় চুড়ির য়য় শিক্ষিনীতে। লাহিড়ি সাহেব নাকি কোট থেকেই সোজা ক্লাবে টেনিস খেলতে যেভেন। শিশির

(वरत्रोग्र ना ।

বারাণ্ডায় উঠে শিশির টের পেল, বিড়িঃখাণ্ডরা সেই লোকটা তার পিছন পিছন এসেছে !

কি চাই ভোষার ? হজুর আমাকে দেখতে চান, গুনলাম— ভোমাকে ? কে ভূমি ? আমার নাম—

বিরক্ত দৃষ্টিতে শিশির তাকিয়ে আচে দেখে দে থতমত থেয়ে গেল, তারপর মরীয়া হয়ে বেন বলে কেলল, আমার নাম গ্রীগলেশচক্র পাল---

ফিরে দাঁড়াল শিশির, আপাদমন্তক ডাকিয়ে দেখল। ঝুলে-পড়া ঠোটের পাল দিয়ে কয়েকটা দাঁত বেরিয়ে এসেলে—পানের ছোপে রাঙা। কিন্তু বাহার আছে লোকটির। গিলে-করা পাঞ্চাবি, চাদর চড়িয়েছে ভার উপর। চূল কাঁপিয়ে এলবার্ট-টেড়ি কাটা। পায়ে ক্যাম্বিসের জুভো—ছেড়া জুভো, কিন্তু টাটকা খড়ি-মাখানো। মুখেও পাউডার জাতীয় কি মেখে এসেছে, লালা লালা ওঁড়ো উড়ছে ছাইয়ের মডো। ঘোর বিনয়ীও বটে—এত ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে বে মুখ দেখা যায় না ভাল মডো।

শিশির বল্ল, গলেশচক্র অর্থাৎ--

অর্থ শোনাবার অপেক্ষায় না থেকে লোকটা ভাড়াভাড়ি বলে থঠে, আজ্ঞে ইয়া, আমি—আমিই : সেরেক্ডাদার বাবু বলে দিলেন এনে দেখা করে থেতে।

এই লোকের প্রশংসা নাকি তার শশুরের মুখে ধরে না! নি:সংশয় হবার জন্ম তবু শিশির জিজাসা করে, আর্মেনিটোলার কেসে পড়েছিলেন—আপনিই ?

ভারে ও লজ্জায় কেমন হয়ে পড়ল গছু। বলে, কাঁচা বয়স তথন হস্কুর। যে যেমন বোঝাত, তাভেই নেচে উঠতাম। বলল, ইংরেজ ভাড়াতে হবে—লেগে গেলাম। তান্ধ প্রায়শ্চিত্তও হয়েছে। তব্ ভো রক্ষে, কেউ ঘারেল হয় নি আমার হাতে, কোন ক্ষতি হয় নি। হাতে-কলমে ঘোরতর কিছু ঘটবার আগেই ধরা পড়ে গেলাম। নয় ভো কুলিয়ে দিত, বেরিয়ে আর আসতে হত না।

সাড়া পেয়ে চন্দ্রা পর্ণা সরিয়ে মুখ বাড়াল। শিশির বলে, এই যে—ইনিই হলেন ভোমার পঙ্গেশ মহারাজ। মিষ্টিমিঠাই কি খাওয়াবে খাওয়াও। কুলের মালা দিতে চাও ভো বলে পাঠাও মালীকে। বলে সে পোশাক ছাড়তে চলে গেল।

আপনি ? চক্রা আশ্বর্য হয়ে ডাকাল।

আছে। বড় কটের মধ্যে আছি। জেল থেকে মার্কা-মারা হয়ে এসেছি, চাকরি-বাকরি কেউ দের না। রেলের পুল হছে, দেখানে লেবার-মুপারভাইকারের কাক করছি। প্রাক্রিশ টাকা করে পাই। কিন্তু শে আর ক'দিন— হু-মান কি আড়াই মান বড় জোর। আপনি স্বরণ করেছেন শুনে বড়ভ আশা করে এসেছি।

কাতর দৃষ্টি তুলে অসহায়ভাবে দে চন্দ্রার দিকে চাইল। বলেড, সেরেভাদারবাব্র কাছে জানতে পারলাম—মহাফেলখানায় একটা কি কাজ খালি আছে। জাপনি যদি হঞ্বকে একটু বলে-করে দেন—

সভি কথাই সেদিন সেরেস্তাদার বলেছিলেন। গঙ্গেশ আর নেই—এই গলু আছে, ছুলো বাঁ-হাতখানা সম্বর্গণে চাদর-চাকা দিয়ে এসেছে।

চন্দ্ৰা বলে, আপনাৰ ঐ হাত নাকি গুনতে পাই পুলিশে মৃচড়ে দিয়েছিল ?

এদিক-ওদিক চেয়ে সভয়ে গস্থ বলল, সে কি কথা। আমি তো কথনো বলি নি। ওঁয়া মোচড়াতে যাবেন কেন? ছাত থেকে পড়ে ডেঙে যায়, শেষটা কেটে কেলঙে হল।

যাবার সময়---হাত জোর করবার ক্ষতা নেট, গ্লো-গ্লু বাঁ-

হাতের উপর ভান হাত এনে যুক্তকরের ভঙ্গিতে বলন, চাকরিটা পাই যেন, দেখবেন।

চক্রার চোখে জল এসে যার। সেই মালুষ এই হয়েছে। এদেরই জরদাকরে স্বাধীনতা-সংগ্রামের আয়োজন হছে। কড বড় হুর্বহ হুংখের বোঝা বয়ে কভজনের মেরুদণ্ড ভেডে এসনি ভাষে চুরুমার হয়েছে।

( \$\$ )

চন্দ্রা চিঠি লিখছে:

ভাই যুখী, এসো না এই জারগার, করেকটা দিন বেড়িয়ে যাবে। ছ-কনে গল্প করে আর প্রাণখোলা ছাসি ভেসে বাঁচব। ছাকিম সাহেব কোটে বেলিয়ে গেলে ধবরদারি করবার কেউ থাকে না। এত কম্পাউণ্ডের একেখরী তথন আমি।

জারগাটা চমংকার। আসবার আগে ভয়-ভর করত, এখন সন্তিয় ভারি ভাল লাগছে। দিন গুই-ভিন ইভিমধ্যে বৃষ্টি হয়ে গেল। আমাদের কোয়াটারের পিছনে দিগ্ব্যাপ্ত মাঠ—ধানকাটার পর এসেছি আমরা। পরিত্যক্ত মাঠ ধূ-ধু করত, ক'দিন দেখছি আউদ্ধানের সবৃত্ত অন্থ্য বেরিয়েছে সেখানে। মাঠের ভিতর দিয়ে সক্ষরেলপথ চলে গেছে। উনি কোট থেকে ফিরলে, লনে চায়ের টেবিল সালিয়ে ছ-জনে বৃদ্দি, হল-গুন করে সেই সময় সাড়ে-পাঁচটার গাড়ি চলে যায়। দেখতে দূর থেকে ভারি মঞ্চা লাগে, হালি পায়—ধেন ছোটদের খেলনা-গাড়ি। একটা খাল চলে গেছে ঐ মাঠের ভিতর দিয়ে—একট্র্থানি এঁকে বেঁকে এলে গেছে যে টিলার উপর আমাদের কোয়াটার, ঠিক ভার নিচেটায়। ওকে বলি, একটা বোট ভৈরি করাও—অবসরমতো বেড়ানো যাবে। বলে, অবসর কোথা—চিবান ঘণ্টার গোলাম যে আমি সরকারের আর জন্দাধারণের। মিধ্যে নর ভাই, একট্ও অভিরক্ষন নেই এর মধ্যে। মহকুমা-হাকিমি

যে কি মহা ব্যাপার এসে চোখে না দেখলে যুখী, ধারণার আনতে পারবে না। সকাল থেকে কত মানুযের কত বরণের কাল ও অকাল, তার গোণাগুণতি নেই। ও যেন এই ছোট শহরটার সার্বভৌম সমাট হয়ে বসেছ। অতিমানব না হলে এত রকমারি ক্ষেত্রে এমন দক্ষতা প্রত্যাশা করা যায় না। ঘটি-চুরির বিচার থেকে খেয়া-পারানির রেট ঠিক করে দেওয়া পর্যস্ত। হরি-সভা থেকে সাহিত্য-সভার সভা-পতিত্ব করা। ইদ-অল্প্রাশন কোন নেমন্তর্গ্রই বাদ পড়ে না আমাদের।

অনেক ঝুঁকি আমাকেও সামলাতে হয়: সম্প্রতি এথানকার মহিলা-সমিঙির প্রেসিডেন্টে নির্বাচিত হতেছি। আমার নিজৰ কোন কৃতিখের জন্ত নয়-এটা বাঁধাধরা রীতি, মহকুমার স্থাপনা অবধি বরাবর এইরকম হয়ে আসছে। সেদিন সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হল, রাজ্বসিংহাসন গোছের এক উচু চেয়ারে আমাকে বদিয়ে আমার ঠাকুরমার বয়দি পিল্লিরা ভটস্থ ভাবে পারের গোড়ায় এসে বদতে লাগলেন। খালি-হাতে কেউ আস্চেন না, মালা বা ভোড়া নিয়ে আসছেন। মালার বোঝায় মুখ চেকে গেল, দম আটকে আনে। আর একের পর এক উঠে নাড়িয়ে এড গুণের ফিরিন্তি শোনাচ্ছেন যে কলকাভার কোন শিক্ষিত প্রতিষ্ঠানে এমনি ঘটলে লক্ষায় বেধানে মুৰ্ছিত হয়ে পড়ে বেতাম কিন্তু হাকিম-গিরি হয়ে এবং স্থানের মাহাত্ম্যে আমার এসব অভ্যাস হয়ে আসছে। তাই পাকা সাড়ে ডিন ঘটা কাল কাৰ্চপুত্ৰলিকাৰৎ পরম ওঁদান্তে বলে রইলাম, নানা বয়দের অস্তুত পনেরটি মহিলা প্রবন্ধে কবিডায় গানে আমার নির্গলিত প্রশংসা ছু-কানের ভিতর দিয়ে অবিরাম স্রোতে চালতে লাগলেন। ঝিলাস কর, একটা কথারও আমি প্রতিবাদ করি নি, সংকাচের এডটুকু ছায়া কোটে নি মুখের উপর। স্থায়া পাওনা আদার করে উত্তমর্ণের বেমন কোন রকম কৃতজ্ঞভার কারণ ঘটে না, এসব ক্ষেত্রে ডেমনি একটা নিরাসক্তি বন্ধায় রাখি আমার আলাপ-আচরণে। বাঁরা সরকার-ঘেঁসা, এমনি সব অভুষ্ঠানের

ধসড়া তৈরি করা থাকে তাঁদের। স্থাত্ত লিখিয়ে মুখস্থ করেও রাখেন কেউ কেউ বক্তৃতার লাগাবার জন্ম। বদলি হয়ে যে-কেউ এখানে আসেন, ঐ একই কথা এঁরা শুনিরে থাকেন নাম ধাম ইত্যাদি যথোচিত রদবদল করে। এটা চিরাচরিত প্রথা—বতদিন না হাকিম সাহেব রিটায়ার করেছেন, অনুমান করি এই রকম শুনতে হবে নড়ন যে যে জায়গার যাব।

কেমন আন্তে আন্তে সকলের থেকে আলালা হয়ে যাছি, ভাই ভাবি। রাগ কোরো না ভাই—ভোমারই কাছাকাছি চলে যাছি। এমন ছিলাম না কোন দিন, কড বিভ্ন্না ছিল এই ধরনের জীবনের উপর। অন্তড় মুখে আর কাগকে-কলমে সদস্তে ভাই প্রচার করে এসেছি। উবু বিশ্বিত হয়ে যাই, কেমন নিরাপত্তিতে এই জীবন মেনে নিছি। এতে আমার অপরাধ নেই, করবারও কিছু নেই। অন্তথা কিছু করতে গেলে লোকে বলবে পাগল। মুখে কিছু হয়তো আপাতত বলবে না, কিছু ব্যক্ত এই সব। এখন অবস্থাটা যত বিসদৃশ লাগতে, ছ'দিন বাদে গা-সহা হয়ে গেলে তেমন আর ঠেকবে না। অনবরত ভোষামোদ শুনতে শুনতে নিজেকে ক্রমশ অত্যধিক উঁচু বলে ভাবতে শুক করব। অভাবতই মন হরে উঠবে স্পর্শকাতর, সামাক্ত অনাদর ক্ষিপ্ত করে তুলবে।

এই সব আলোচনা তৃমি এলে বিস্তৃতভাবে হতে পারবে। ডোমার নিমন্ত্রণ করছি, রাজত দেখে যাও আমাদের। আর রাজ্যের সমাজী যিনি, লোকের ভিড়ের মধ্যেও নিয়ত তিনি নিজেকে একা মনে করছেন—এই অবিখাস্থ ব্যরটা গোপনে ভোমাকে জানিরে দিছি ভাই। আর একটা জ্বর ব্যর আছে, মহাবিপ্লবী গঙ্গেশচন্দ্র পালকে সেদিন স্কচকে দেখলাম। মহাকেজখানার একটা চাকরির দরবারে তিনি এসেছিলেন। বীর গজেশচন্দ্র স্লো-গঙ্গ হয়ে গোছন গ্রোড়তে পৌছে।

# সংগ্ৰাম

#### (5)

বৃটিশ-শাসন ও শোরণের অবসান চাই। 'ভারত ছাড়ে।'—
দেশ জুড়ে এই লাবি। এতে আমাদের ভাল, ভোমাদেরও।
মিত্রশক্তির এতে বৃদ্ধ-ক্ষয়ে সাহাব্যই হবে। বিদেশি শাসন আমাদের
পক্ষু করে ফেলেছে, আত্মরকায় অক্ষম আজ্ম আমরা। এত বড় বিশ্বসংগ্রামের মধ্যে বিশাল ভারতবর্ষ নিক্ষা দর্শক মাত্র।

স্বাধানতা-রক্ষার জন্ত চীন ও রাশিয়া প্রাণান্তক সংগ্রাম করছে, অবস্থার তব্ ক্রমাবনতি ঘটছে। যুদ্ধ ব্যবস্থার আগাগোড়া গল্প, এ নীতি পালটাও ভোমরা। সাম্রাক্ষ্য আব্দ্র ভোমাদের অভিশাপ ছয়ে উঠেছে—এ ভোমাদের শক্তি দান করছে না। নিরক্ষেপ বিচারে ডোমরা পরপীড়ক, ছর্বলের সর্বস্থাপহারক। বিশ্ব-সমস্তায় ভারতবর্ষ আব্দ কটিল গ্রন্থি হয়ে উঠেছে। ভারতের মৃজিতে এশিয়া-আফিকার নিশ্পিষ্ট পদানত সকল জাতি নব উৎসাহে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে, পৃথিবীর নৃতন রূপ ফুটবে।

অত এব বৃটিশ শক্তি অবিশয়ে ভারত ছেড়ে বিদায় হও যুদ্ধের ভবিশ্বং এবং স্বাধীনতা ও গণতত্ত্বের সাফল্য নির্ভন্ন করছে ভোমাদের সুবৃদ্ধির উপর।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেলে, তার স্থপরিমিত সম্পদ্ধ ও বিপূল জনশক্তি, পৃথিবীর অক্তায়-বিদ্রণে নিয়োগ করবে। সকল পদ্পিষ্ট জাতি মাথা তুলে বন্ধুরূপে তোমাদের পাশে দিয়ে দাঁড়াবে। সৃদ্ধলিত ভারতবর্ষ তোমাদের কলক্ষরপা—কলক্ষামূক্ত হয়ে উন্নতশীর্ষে দাঁড়াও আজ বিশ্বের স্থায়-বিচারের সামনে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেছাই পাবে না এবার। সাম্রাজ্য-রক্ষার জক্ষই তোমাদের এই যুদ্ধ। বিপাকে পড়ে বড় বড় বুলি কপচাচ্ছ, ও-সব ভাওডা। ছর্দিন কেটে গেলে আবার নিজমৃতি ধরবে । পৌনে ছ-শ বছরে ভাল করে চিনেছি, জনগণের বিন্দুমাঞ আছা নেই তোমাদের উপর। গুধু মাত্র পরিপূর্ণ স্বাধীনভাই কোটি কোটি নরনারীকে নবশক্তিতে উদ্বা করবে যুদ্ধের চেহারা তারা বদলে দেবে এক মৃহুর্ছে।

কংগ্রেস তাই ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে মুণ্ট দাবি জানাচ্ছে, ভারত ছাড়ো ভোমরা। শাসক রূপে থাকা চলবে না স্বাধীনভা ঘোরিত হোক, স্বাধীন-ভারতের মাভিথ্য হয়ডো পানে তথন বন্ধুভাবে। নৃতন বীর্ঘে উজীপ্ত ভারতবর্ষ জেল্ডায় তা হলে মুজি-যুদ্ধের চঃখ-দাহনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রধান প্রধান দল ও গোষ্ঠার সহায়তায় অস্থায়ী পর্বন্দেন্টের প্রথম বর্জব্য হবে, দেশ রক্ষা করা। অহিংস ও সশস্ত্র শক্তি একত্রিত করে শক্তব সামনে আমরা অটল পাহাভের মতো দাড়াব। চারী ও প্রামিক সর্বপ্রকার স্থোগ-স্থবিধা পাবে, প্রধানত ভাদেরই কর্মচেন্তার উপর নির্ভর করেছে দেশের ভবিত্তব। গণপরিষদ গড়া হবে—সেই পরিষদ সকল শোসনভন্ত্র রচনা করবে। আমরা চাই, সংযুক্ত-গর্বন্দেন্ট—বার অধীনে প্রতিটি অঞ্চল যত অধিক সন্তব লায়ত্ত-দাসনাধিকার পাবে। সংযুক্ত-গর্বন্দেন্টের সামান্ত ক্ষমতা ছাড়া বাকি সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে আঞ্চলিক পর্বন্দেন্ট।

আমরা চাই বিশ্ব-রাষ্ট্রসংঘ—হা প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করবে, এক জাতির উপর আর এক জাতির শোষণ ও আক্রমণ-চেষ্টায় বাহা দেবে, সংখ্যালঘুদের ঘার্ঘ রক্ষা করবে, নিধিল-পৃথিবীর সকল সম্পদ অবারিত করে দেবে সর্বমান্ত্যের স্থুখ ও শান্তিবিধানের জন্ম। সৈক্ষ আর অস্ত্রসক্ষা তথন নির্থক হয়ে উঠবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পকে। বিশাল একটি বিশ্ব-রক্ষীবাহিনী পাকবে—এই বাহিনী জগতের শাস্তি বিশ্বিত হতে দেবে না। স্বাধীন-ভারতবর্ষ এই বিশ্ব-রাষ্ট্রেসংঘে যোগ দিয়ে সাম্যের ভিত্তিতে পৃথিবীর সকল জাতির সলে সহযোগিতা করবে।

চীন ও রাশিয়ার আত্মরক্ষা-প্রচেষ্টা কোনক্রমে ব্যাহত না হয়, পশু-শক্তির বিরুদ্ধে বুদ্ধোছমে কোন বাধার স্পষ্টি না হয়—এ সম্পর্কে অবহিত আমরা। ভারত স্বাধীন হলে এ বিষয়ে ধারণাতীত সাহায্য হবে।

আমাদের কথা এই পরম সহট-সময়ে অনেকবার জানিয়েছি
তোমাদের। খোলা-মনে কোনো জবাব দাও নি। বরঞ্চ এমন সব
উক্তি করেছ যে ভোমাদের প্রভুছলিকা ও আত্মন্তরিও প্রকট হয়ে
পড়েছে তার ভিতর থেকে। স্প্রাচীন ঐতিহ্য-গর্বে পরিত বিশাল
এই জাতির পক্ষে ভোমাদের ঔদ্ধতা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বিদায়
হও তোমরা। সংখ্যালঘু-সম্প্রদার, আর দেশীয় রাজাদের সম্পর্কে
ছন্ডিন্তার হেছু নেই। নৃতন স্থা উঠছে— কুরিম বিভেদের কুয়াশা
স্বাধীনতার আলোয় মৃহুর্ভে মিলিরে বাবে।

তোমরাই আমাদের আত্মবিরোধ জার অনৈকা দূর হতে দিচ্ছ না। তোমাদের উপস্থিতিই জাপানকে ভারত-আক্রমণে উত্তেজনা দিচ্ছে। জাপানকে চাই নে, চাই নে, চাই নে আমরা। জাপানিদের সাহায্য নিয়ে তোমাদের তাড়ানো—ব্যাধির চেয়ে ওবৃধই মারাত্মক হবে দে ব্যবস্থায়। তোমরা ভারত ছাড়লে জাপানের সঙ্গে ছ-কথায় মিটমাট হয়ে যাবে। আর আমাদের যে নিদারুণ খুণা আছে মুটিশ-শক্তির বিক্তমে, তা-ও বিদ্রিভ হবে সঙ্গে সঙ্গে।

যুদ্ধ-যোষণার সময় ভারতের মড় নিয়েছিলে কি ৷ ছকুমের তাঁবেদার আমরা—ছকুম করেছ, সর্বসম্পদ অমনি উলাড় করে ঢেলে দিতে বাধ্য হচ্ছি: কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে এগুব কি— আমাদের বড় লড়াই যে ভোমাদেরই সঙ্গে! বিশ-মৃক্তির জন্মই বিশেষ করে আজ ভারতের মৃক্তির প্রয়োজন।
পদানত ভারতবর্ষ নিজ স্বার্থ ও মানবভার আদর্শ অমুযায়ী কাজ করতে পরছে না। এই জাতীয় অবমাননার অবিলম্বে অবসান চাইছি। স্থদীর্ঘ সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে অশেষ ভ্যাগ ও লাজনার মূল্যে জাতি অমিত শক্তি অর্জন করেছে, গণ-আন্দোলনের মধ্যে দেই শক্তি প্রকট হবে। নেতৃত্ব-ভার এবারও দেই ব্রিসপ্রতিতম বয়ন্ত্র গাছিকীস উপর …

৮ আগন্ট, ১৯৪২। প্রহর দেড়েক রাত্রে বম্বের গর্জমান সম্প্রপ্রান্তে চুর্বোগ-মথিত ভারতবর্ষ সংগ্রাম গংকর গ্রহণ করল। অহিংলাই এ সংগ্রামের নীতি। এমন সমর আসবে যথন নেতার আদেশ জনগণের কাছে পৌছবার উপার থাকবে না। তথন দেশের প্রতিটি নরনারী হবেন নেতা। পথ-প্রদর্শক হরে বন্ধুর পথে তারাই সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। বিশ্রামের অবকাশ নেই, চুর্বার অবিভিন্ন এবারের এই পথ। পথের শেষ এলে পৌছেছে লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তে আর ভাদের মানসক্রপ্রে গ্রহুরঞ্জিত স্বাধীন সুক্ স্বছল্প ভারভবর্ষে।

প্রত্যবের পালো ভাল করে ফুটবার আগেই সারা ভারতের কারাগারের দরশা খুলল। একটা নামুষ আর বাইরে রাখা চলবে না—যার উঁচু মাখা নিচু করা যায় না তেভো বা মিষ্টি সরকারি ব বন্ধয়।

১৮৫ ৭—তারপর এই ১৯৪২। হিমালয়ের প্রাত্যন্ত থেকে দক্ষিণের নীলাস্থ-বিস্তার অবধি সর্বত্র আগুন লেগেছে। নেতা নেই-সংগঠন নেই, উজোগ-আংগান্ধন নেই, স্থায় প্রথমিষ্ট অবধি তবু যেন বিনা তারে ধবরাধবর হয়ে গেল। নেতা হলাম তৃমি আমি সকপেই। জন-সমুদ্ধে জোয়ার জেগেছে—এ তরল রোধ করবে কার সাধ্য ?

ষ্ঠাৎ যেন সব বদলে যাড়েছ। চারিদিকে রহক্ষময় থমধমে স্থাব। উদ্বেগে শিশির সারারাত বুমুতে পারে না।

চন্দ্রার কট হচ্ছে শিশিরের মুখ দেখে। প্রবোধ দেয় দূর—কী যে অভ ভাবে:। এ জারগার কিছু হবে না। ধবরের-কাগজটাই পড়ে না এখানকার কেউ। গঙ্গেশকে দেখেছ ভো— সেই মানুষের ঐ অবস্থা, অক্ত স্বাই কি রক্ষ বুঝে নাও ওর থেকে।

শিশির বলে, উঁহু, বেয়াড়া গোছের ধবর আসছে। কি ?

আটে টাকা করে চালের মন—ভার উপর চাল বাইরে চালান হয়ে যাচেচ। ভিতরে ভিতরে এই নিয়ে শলাপরামর্শ হচ্ছে নাকি ধুব।

চক্রা তার ছর্ভাবনা উড়িয়ে দিতে চায়। হোক গে। নির্বিষ্টে জ্বাজ্বার হালাভূবোর দল। আটের জারগায় আশি হলেও নাথেয়ে শুকিয়ে সরবে, ফণা তুলে কেউ দাড়াবে না। ভূমি দেখো।

ভরসা দিচ্ছে, কিন্তু চন্দ্রার অন্তর আলোড়িত করে নিশাস পড়ে, চোথ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায় ৷

সন্ধার পর সেরেস্কাদার নিবারণ চুপি-চুপি এসে ঐ সম্পর্কে ছুলো-গঙ্গুর নামটাও বলে গেলেন। সেকালের হুর্জ্বি আবার বুঝি ভার মনে পাক দিয়ে উঠছে। সকালবেলা উঠে নিশির দেখে আর এক কাও। বাড়ির সামনে চুণকাম-করা ঝকবকে দেরালের উপর কয়গার বড় বড় অক্ষরে লিখে গেছে—'গরখারি গোলাম'।

মজলব কি—বাড়ি চিহ্নিত করে যাচেছ, বোমা মারবে নাকি ? আগগুন দেবে ?

निराद्रगरे जन ८५८३ वर् वहू- २३८७। वा अक्षान वहू अड वर्

জায়গায়টার। মুখ বেজার করে তিনি বললেন, বলেন কেন— ছাচড়া, পরন ছাঁচড়া, হরে পড়েছে মান্ত্রজন। আমার বাড়িতেও ইট-পাটকেল মারছে হজুরের একট্ নেকনন্ধরে আছি বলে। পরশু রাতে কাজল তো কেঁদেই অভিব।

পাশা উলটে গেছে সভাই। মাশুবের আনাগোনার অন্থ ছিল
না, ভিডের চোটে শিশির অভিষ্ঠ হয়ে উঠন্ত, চন্দ্রার সলে একট্ট
নিক'লাটে বলে গল্লকাৰ করবে লে ক্ষোগ হর্লভ হয়ে উঠিছিল দিন
দিন—হঠাং কি হয়ে গেল, এখন কথা বলবারই একটা মালুষ খুঁজে
পায় না। হাকিম বলে খাভির নেই। এই সেদিন শরং সামস্ত
মশায়ের নাভির অরপ্রাশন হল, ভত্তলোক মুখের কথাটা
জানালেন না। মুখোমুখি দেখাও প্রায় হয়ে গিয়েছিল, সামস্তমশায়
মুখ ফিরিয়ে সরে পভ্লেন। পায়ে হেঁটে বেড়ানো আজকাল এক
রকম দে ছেড়েই দিয়েছে—যদি দৈবাং বেরোয়, দেখতে পায় চেনামান্থ্যা পাশ কাটিয়ে গলি-ঘুঁজির মধ্যে চ্কছে। নিভান্ত পথ না
পেলে অক্ত দিকে ভাকিয়ে থাকে। অথবা হ্ত-জনে গল্প করতে
করতে এমন ভাবে চলে যায়, যেন শিশিরকে দেখতেই পায় নি
।
একটা নমস্কার করতে হবে, আর 'কেমন আছেন', 'ভাল আছি'
গোছের হুটো শিষ্ট কথা বলতে হবে এই আত্তে।

নিবারণ খাড় নেড়ে বলেন, ভিতরে 'কিন্তু' আছে হজুর। ভয়ে ধলি না নির্ভয়ে বলি—শরৎ সামস্তমশাইকে শাসিয়েছিল, পংজি-ভোজনে কেট বসবে না সরকারি মানুষের সঙ্গে। আমাকে কড ভয় দেখার, আমি কেয়ার করি নে। লোক না পোক—যা ক্ষমতা থাকে করুক গে—হজুর খুলি থাকলেই হল।

ভেবে চিন্তে শিশির একদিন কোটে যাবার মুখে গঙ্গেশের বাড়ি গিয়ে উঠল।

রমেশ, গঙ্গেশের ছোট ভাই—মাইনর ইফুলে মাস্টারি করে। বেলা হয়ে পেছে, খেতে বসছিল—মোটরের হর্ন ভানে মুখ বাড়িয়ে দেখল। দেখে ছুটতে ছুটতে এল। মাইনর ইন্থার প্রেসিডেণ্টও শিশির।

গঙ্গেশ ভার সেই পুল ভৈরির কাজে যায় নি, নিবিষ্ট হয়ে তাস খেলছিল একা একা। চারজনের তাস ভাগে ভাগে রেখেছে, কড কি হিসাব-পত্র করে ফেলছে এক-একখানা। রমেশ ডাকল: এস. ডি. ও. সাহেব এসেছেন দাদা।

মুধ না ভূলে গলেশ বলে, কোথায় ?

বারান্দায় মোড়া পেতে বসিয়েছি। ভাড়াতাড়ি আছে তাঁর।
ছ — বলে গঞ্জেশ সমস্ত ভার তুলে আবার ভাজতে লাগল।

দেরি কোরো না—বলে রমেশ বাইরে আবার শিশিরের কাছে
ছুটপ। তার হয়েছে বিষম আলা!

শিশির জিজাসা করেঃ কি বললেন ?

এক্স্নি আসছেন। বললেন, যত্ন করে বদাও সারকে
সিগারেট নেই এ বাড়িতে, গড়গড়া চলবে কি সার।

শিশির ঘাড় নাড়ল। হাতঘড়ি দেখে বলে, ইস, দশটা-সাতার—
এলে যাবেন এইবার। মানে আমার মেয়ের টাইফরেড চলছে,
সমস্ত রাভ দাদা ভার বিছানায় বলে— হু-চোখ এক করেন নি। এখন
বেদানার রস খাওয়াচ্ছেন। মেয়েটা বড়া নেভটা কিনা ওঁই।

অ প্রতিভ হয়ে শিশির বলে, অসময়ে এসে পড়েছি। বলুন যে একটা কথা বলেই সামি উঠব। কথাটা জলবি।

ভিতরে গিয়ে রমেশ কাতর হয়ে ডাকে, ও দাদা !

এখন গলেশ ডেল মাধছে। মৃত্ হেনে বলে, যাচ্ছি রে ভাই—
তামাক দেলে রমেশ কলকেটা যেই গড়গড়ার মাধায় তুলেছে,
ছো মেরে গলেশ কেড়ে নিল গড়গড়াটা। ভড়ুক-ভড়ুক করে ক'টা
টান দিয়ে গড়গড়া হাতে দে বাইরে চলল।

যাক, কথাবার্ভা যা খাকে ডেপুটি সাহেব নিরিবিলি বলুন এইবাবে—নিশ্চিন্ত হয়ে রমেশ রালাঘরে খেছে বসল। খেছে-দেয়ে কাপড়-চোপড় পরে রমেশ ইকুলে বাচ্ছে—দেখে, শিশির ডেমনি বদে আছে।

কথাবার্ড। হয়ে যায় নি সার ? দাদা বে এলেন এইদিকে।

শিশির বলে, একজন কাকে দেখলাম বটে, একটা গড়গড়া হাডে চলে গেলেন। পালেশ বাব্ই হয়ভো—

সর্বনাশ। দাদা মনে করেছেন, নাটমগুণে এসে বসেছেন আপুনি। সেইখানে চলে গেছেন।

শিশির ডাকে: শুরুন—এইটে তাঁকে দিনগে। আর বসুন একটা কথামান্তোর —মিনিট ছুই বড় জোর সাগবে।

কাগৰখানা হাতে নিয়ে রমেশ ক্রন্ত চলল। কৈকিয়ংটা নিজের কানেই অন্তুত লাগছিল। ভেপুটি লাহেবের খোঁজে গঙেশ নাটমগুপেই যদি, গিয়ে থাকে, আধ-ঘন্টা ধরে করছে কি লেখানে ? আর মগুপ পড়ে মক্ষক, একটা খোড়োঘরও নেই যে এদিকটায়। একটানা উলুক্তেত।

উপুক্তের ধারে পুকুর। গিরে দেখে, বাঁধানো চাডালের উপর গড়গড়া, কলকের আগুন নিভে গেছে। গঙ্গেশ মহানন্দে সাঁতার কাটছে।

বিরক্ত কঠে রমেশ বলল, চান করতে করতেই ভাষাক খাবে নাকি যে গড়গড়া নিয়ে এসেছ ?

নইলে গড়গড়া ভূই ডেপ্টিকে দিভিস। আমার গড়গড়ায় যে-সে তামাক খাবে, আমি পছন্দ করি নে :

মন্দ কান্ধ করতে আসেন নি উনি। চাকরির দরবার করেছিলে, আপেয়েউনেউ-লেটার নিজে হাতে করে নিয়ে এসেছেন, এই দেখ। আরো কি কথা আছে বলছেন।

ভূস করে ভূব দিল গলেশ। ভূব-সাঁতার দিরে অনেক দূরে গিয়ে ভেসে উঠল।

উপুক্ষেত ভেত্তেই রমেশ ইম্পুলের পথে নামল। শিশিরের

মুখোমুখি পড়ে গেলে আবার একটা মিখ্যে বানিরে বলবে, তাবঙ কোন উপায় দেখা বাচ্ছে না।

# (0)

সেই রাজে এক কাশু। ঘুণাক্ষরে কেউ ভাবে নি, এমনটা হতে পারে। খালের ভিতর খেকে পুলের থাম গেঁথে গেঁথে ভোলা হছে। কাঠ ও বাঁশ ঠেকনো দিয়ে লাইন উঁচু করে রাখা হয়েছে. মিটার-গেজের গাড়ি ওর উপর দিয়ে সামাল হরে চলাচল করে। জল আটকাবার জগু অস্থায়ী বাঁব দেওয়া হয়েছে। বর্ষায় এখন অঞ্চলের সমস্ত জল এনে চাপ দিছে বাঁধের গায়ে। এপালে খালের মধ্যে বড় জোর এক-কোমর জল, আর ওণিকে জল জমে বাঁথের কানায় কানায় উঠেছে। জল জমেই বাড়ছে, মাটি ফেলে ফেলে উঁচু বাঁধ রোজই আরও উঁচু করা হছে।

দিনে বারা কৃলির কাজ করে, ভাবেরই জনা করেক বর্ষারাত্তে আককারে গা-চাকা দিয়ে বাঁথের উপর এসেছে। কোদাল পড়ছে আজি সম্ভর্গণে। বেশি নয়—হাত হুই গভীর এমনি পাঁচ-সাতট নালা কাটলেই—বাস! ভারও দরকার হল না—মাঝামাঝি গোট ছুই মাত্র কটা হতেই জলেব ভীত্র বেগ নুজন মাটি জেঙে বিস্তীর্ণ পংকরে নিল, পুলের কাঠ-বাঁশ ঠেলে ভাসিয়ে বিপর্বয় ঘটাল এব মুহুর্তে। রেলের পাটি আলগা হয়ে নিরালত্ব শৃক্তে বুলতে লাগল

রাত্রি তিনটে-নাতাশে একখানা মালগাড়ি যায়। ধান চালান যাচেছ বলে এই গাড়ির সঙ্গে ইদানীং বাড়তি ওয়াগন জুড়ে দেওয় হচ্ছে। সারা অঞ্চলেম মাছ্য খুমিরে থাকে, তাদের মুখের আর সেই সময় চলে যায় দেশ-দেশান্তরে! ডাইভার দেখল, ছটো লাল আলে কে দোলাচেছ লাইনের উপর। ত্রেক কবে ইঞ্জিন থামাল, লঠন কেলে লোকটাও অমনি লাইন থেকে লাফিয়ে পড়ল রাস্তায় পালাতে গিয়ে পা হড়কে জল-কাদার পড়ে গেল। মূলো-গঙ্গু। হেরিকেনের কাচে লাল কাগন্ধ এঁটে দিয়েছে। ভাঙা পুলের উপর গাড়ি উলটে মাছ্য-জন মারা না পড়ে—সেকালের রিভলভারধারী পঙ্গেশ তাই মূলো বাঁ-হাতের কন্তুরে বৃলিয়ে নিরেছে একটা হেরিকেন, আর একটা ভান হাতে। আলো ছলিয়ে ছলিয়ে গাড়ি থামানোর সঙ্কেত জানাচ্ছিল ড্রাইভারকে।

পুলিশ-লাইনে ধবর গেল, হৈ-হৈ পড়ে গেল। এ জায়গায় ইতিহাসে এ একটা খণ্ড-প্রলয়ের ব্যাপার। খবর চলে গেল শিশিরের বাংলোয়—অদেশিওয়ালারা রেল-লাইন ভেঙে দিয়েছে, ধরা পড়েছে ডাদের একটা।

ঘুম ভেঙে উঠে শিশির রওনা হতে যাচ্ছে, পুলিশ-ইনস্পেট্রর অশোক বাবু নিজে চলে এলেন। শুকনো মুখে বললেন, আসামিকে হাসপাতালে আনা হয়েছে।

হাসপাতালে কেন ?

অজ্ঞান হয়ে গেছে। পাবলিক বজ্জ উত্তেজিত হয়েছিল কিনা।

মুখ কালো করে শিশির বলে, বাড়াবাড়ি করেন আপনারা।
আইন-আদালত রয়েছে, শাস্তির ভার আপনারা নেন কেন ? আইন
দিয়ে কংগ্রেসকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে ভাবছেন, বৃঝি আপনারাই
বাঁচবেন, আর কংগ্রেস ময়ে থাকবে চিরকাল ?

হাসপাতালে গিয়েদেখে, আঘাত গুরুতর—গলেশ অচেডন খোল তারপর গেল পুলের অবস্থা দেখতে। যতটা গুনেছিল তা নয়—বাঁশ-কাঠগুলোই কেবল খসে গেছে, এক বেলার মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে, বিকালের গাড়ি চলতে পারবে বলে মনে হয়: বাঁধ কেটে অবশ্য দক্ষরমতো অক্সায় করেছে এরা, কিন্তু অলের চাপেও ভো আলগা মাটির বাঁব ভেঙে যেতে পারত। বোমাই-প্রভাবের সঙ্গে এ ঘটনার ঘোগাযোগ আছে, ভাবতে ইচ্ছা হয় না শিশিরের। দোব রেল-কোম্পানির—এমন শাম্কের গভিতে কাক চালায় কেন! দোব গবর্নদেন্টের—চালের দাম বাড়ছে, তবু কড়াইরের প্রয়োজনে

অঞ্চলের সমস্ত ধান অজানা দেশে চালান দিছে। দোধ তো আমেরি সাহেব ও তার দলবলেয়—কংগ্রেস কোন-কিছু শুরু না করতেই কেন এমন পায়তারা ভাঁজতে গেল, কোটি কোটি মাধুষের এত বড় দেশকে এই হঃসময়ে কোন সাহসে চ্যালেঞ্চ করল ?

সকাল হয়েছে। হাসপাভাল থেকে এসে ধবর দিল, গলেশের জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু বিষম বেয়াড়াপনা করছে, জেলখানার গাড়িছে সে কিছুভে উঠবে না।

শিশির চক্রা হ'জনে চলল। তাদের দেখে তাড়াতাড়ি বেতের চেয়ার এনে দিল হাসপাতালের বারাগুায়। গঙ্গু দাঁড়িয়ে তখন চিংকার করছে: যেতে হয় হেঁটে যাব। চোর না ভাকাত—কেন আমি চুকব কয়েদির গাড়িতে? মারবে? কায়দার পেয়ে গেছ, ছাড়বে কেন? এতক্ষণ তো দেখলে—খুশি না হয়ে থাক, মারো আবার যতক্ষণ পার।

মাধার প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেল। পোশাক-আঁটা পুলিশনল মসমস করে বেড়াছে। গল্পর কণ্ঠত্বর একটু কাঁপে না, মূখের ভাববিকৃতি নেই—ফেন ইস্পাতে তৈরি মূখ! কথা নম্প্রনে বৃলেট বেরিয়ে আসতে ইস্পাতের মুখগন্তবর থেকে। চন্দ্রার বৃক্তের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে। চেয়ার ছেড়ে সে উঠে ইাড়াল।

টলছেন—আপনি পড়ে থাবেন। বশ্বন। কিন্তু গলেশ বদল না। লাঠির মতো খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। শিশির জিজ্ঞাদা করে, দলটার দেনাপতি কে ছিল হে! বুকে থাবা দিয়ে গঙ্গু বলে, আমি—আমি—

ভূমি ? ভবেই হয়েছে। কদর বোঝা গেল ভোমাদের রেজিনেন্টের।

কী করা যাবে! বড়দের কেউ এ জায়গার নেই। কাজ ডো বছ থাকতে পারে না সে জক্তে। শিশির বলে, ভোমাদে নেতারা কিন্তু এসব পছন্দ করতেন না।
গঙ্গু হেসে বলে, বেশ ভো, জেল থেকে ছেডে দিন তাঁদের।
পছন্দ না করেন, ভকুনি ভোবা করব সকলে। কী করতেন না
করতেন, আপনার কথায় মেনে নিভে পারি না ভো।

চক্রা নুজন চোথে দেখছে গঙ্গেশকে, নুসিংহ শত কণ্ঠে হার কথা বলতেন ৷ পাঁচ পাঁচটা চাৰ্জ সত্তেও আদালতে মাথা নিচু হয়ে যায় নি যার: অন্যায় তার নয়, ভারই উপর অন্যায় হচ্ছে—এমনি একটা ভাব চলনে-বলনে। সেই মানুষকে দেখবে বলেই এডকাল লোলুপ হয়ে ছিল। ভাদের বাংলোর গিয়েছিল সেদিন আর কোন লোক-আজ হাসপাভালে এই সর্বপ্রথম গ্রেম্বরে দেখতে পেল ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায়। এরা সেই ক্ষ্যাপার দল-পরাধীনত! কিছুতেই যার। মনের সঙ্গে মানান করে নিতে পারল না। দিব্যি খাচ্ছে পুমুচ্ছে, চাকরির জন্য করজোড়ে গরবার করে বেড়াচ্ছে— সাধারণ সময়ের দীনাভিদীন অভি বিনয় মাল্লব। হঠাৎ ঝড় ওঠে এক একটা, ভাক এলে যায়। গায়ের ধূলা খেড়ে মেভে ওঠে অমনি, প্রাণ বেন হাতের মৃঠোর করে ছুঁড়ে কেলতে এগিরে ছুটে যার। পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে চলেছে, চেউগ্নের পর চেউ উঠছে—উত্তাল জনপ্রবাহ : জব্দ করা গেল না এদের কিছুতে, বংশ বেড়েই करकरछ । वाकेरत्रव (कशाताम वृक्षवात क्या (नवे, मरन मरन नवाके পাগল, সকলে কবি--বন্ধন-মৃক্তির ব্যাগ্ন মশগুল হয়ে আছে।

বিস্বচোৰে চন্দ্ৰা গঙ্গেশের দিকে চেয়ে আছে। সকালের প্রসন্ধ আলোয় রাজাধিরাজকে দেখছে বেন। চাকরির নিয়োগ-চিঠি ছেড়া কাগজের সামিল এর কাছে, মহকুমা-হাকিম ভূচ্ছাভিভূচ্ছ লোক। কড লম্বা দেখাচেছ ভাকে আজ। বে মাধা সেদিন স্থয়ে ছিল, ব্যাণেজ বেধে উঁচু হরে উঠেছে সে মাধা। ব্যাণেজ যেন রাজমুকুট। আরও সঙিন অবস্থা। শিশির এসে যা দেখেছিল, সেই মহ**তু**মা-শহরের সঙ্গে কোন সাম্প্র নেই এখন এই জারগার।

ক্লাব-ঘরে কেউ আসে না ব্রীক আর বিলিয়ার্ড থেলতে।
পেট্রোম্যাক্সগুলো কালিবুলি-মাধা অবস্থায় এক কোণে পড়ে আছে।
একটা কেরোসিনের টেবিলল্যাম্প আলিয়ে দিয়ে বেয়ারা দরক্ষার
ওধারে টানা-পাধার দড়িতে হাড রেখে বদে বদে বিমায়। চুপচাপ
ইজি-চেয়ারে পড়ে শিশির ধানিকক্ষণ হয়তো ডিটেকটিভ নভেলের
পাতা উলটায়, ভারপর উঠে পড়ে।

বাড়িতেও ভাল লাগে না। চল্রার সঙ্গে খুনস্ট করবার জন্য জাগে এমন উসখুস করত— কোটে যাওয়ার সমর্টুকু ছাড়া এখন তো অখণ্ড অবসর, তবু ওসব ভালই লাগে না। চল্রাও আলাদা মানুষ হয়ে যাচেন্চ, অহরহ কি বসে ভাবে। অভিরিক্ত গন্তীর। কাছেই আসে না জকরি সাংসারিক প্রয়োজন ছাড়া। অভিনিদ্দেশে কথা শেষ করে যেন দায় কাটিয়ে উঠে পড়ে।

একদিন শিশির হাত ধরে ফেলে প্রশ্ন করল, আর কিচ্ছু বলবার নেই ডোমার ?

আর কি ? ভীক্ল চোখ ছটো ছুলে অসহায়ের ভাবে চন্দ্র। তাকায়।
শিখিয়ে দিভে হবে ? অনেক কট্টে মূখে হাসি টেনে এনে
শিশির বলে, বলো—প্রাণকান্ত, ভালবাসি। চলবে না—বড্ড
সেকেলে ?

কণ্ঠ সহসাকাতর হয়ে এল। বলে, আগভূম বাগভূম বলো যা তোমার খুশি। চুপ করে থেকো না। লোহাই—

চন্দ্ৰার চোধের কোণে জল এনে গেছে। বাঁকি দিয়ে শিশির

তার হাত ছেড়ে দিল: যাও, বিদায় হরে যাও তুমি—
তার্রপর উঠে চকল ভাবে পায়চারি করতে লাগল।

পুরানো চাকর রাধাল, পঁরত্রিশ বছরের চাকরি, শিশির যথম জন্মেনি সেই সময় থেকে। রাধালেরও কাজ নেই একেবারে। পরিজ্ঞর বরবাড়ি, সাজানো-গোছানো জিনিসপত্র—একট্করো কাগজ কি এক কণিকা খূলো পড়ে উনে কোথাও। মাস্থ্য আসে না, পড়ো-বাড়ির মতো—যে জিনিসটি যেমন রেখে দেয়, অবিকল তেমনি থাকে দিনের পর দিন। বিরক্ত হয়ে অকারণে সে এখানকার জিনিস ওখানে নিয়ে রাখছে, ভোয়ালে দিরে ঝাড়ছে এই এ-জায়গায় এই ও-জায়গায়। ট্রে সরাভে গিরে শৌখিন পেয়ালা পড়ে কুচি-কুচি হয়ে গেল।

শিশির ক্রেছ চোধে তাকায়। রাখাল বেকুব হয় না। বলে, বুড়ো হয়ে গেছি, কাজের শক্তি নেই। ছুটি দাও ভাই, বাড়ি ঘাই।

ভাঙা টুকরোগুলো কুড়োচ্ছে, ধর-ধর করে হাভ কাঁপছে। শিশির বিচলিত হল: চলে যেতে চাচ্ছিদ রাধাল-দাং

অনেক্ষিন ভো হয়ে গেল। চাকরি ছেড়ে দেশে-ম্বরে থাকিগে এবার

হু:খিত স্বরে শিশির বলে, এটা কি ঘর নয় ভোর ? দেশে গিয়ে উঠবি কোথায় শুনি ?

আমার বড়দিনি আছেন বিধবা। তিনি বলছেন—
ব্রেছি। বলে শিশির ভার সামনে গিয়ে ছ-কাঁথে ছ-ছাত রাখল।
হয়েছে কি বল গ

রাখাল দক্ষরমতে। ভর্ৎসনা শুরু করল এবার। যেমন লে করত ছোটবেলার শিশির যখন বড্ড ছুরস্তপনা করত।

থাকৰ না আমি, থাকতে পারছি নে: ফটকের ধারে আমার ঘর—রাস্তা দিয়ে ডোমার কুছে। করতে করতে চলে খার. সে সব কানে শোনা বার না। वर्षे !

বাপ **তুলে গালিগালাভ করে, আবার ধুন করব বলে শাসার—**শিশির বলে, ধবর দিস যখন ঐ সব বলে। পুলিশ ডেকে
আারেস্ট করাব।

রাখাল বলে, ঐ তো ক্ষমন্তার দৌড়। বারা মরতে ভয় পায় না, জেলে আটকে কি করবে ভূমি ভালের ?

এক মৃহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, আদি বলি কি—চলো এসব ছেড়েছুড়ে। একবেলা আধপেটা খাব যদি না কুলেয়ে।

চুপ! তাড়া দিয়ে শিশির শেব করতে দেয় না: সূথের বাড় বড় বেড়েছে—না ! নিজের কাজে যা। না পোষায়, থাকিস নে।

ইম্বলে পড়বার সময় শিশির দাবাখেলা শিখেছিল, একদিন ধরা পড়ে বাপের কানমলা খেয়ে ছেডে দেয়া এড কাল পরে সেই খেলা भतीचा हत्य तम व्यावस्य कराम 'नियातर्गत महम । मह्याद श्रद শিশিবের ড্রইংক্সমে গালিচার উপর ছ'ক্সনে ছক পেতে বদেন, গভীর সাত্রি অবধি খেলা চলে। চক্রা পড়ে পড়ে পুষোয়, শিশির ভাকে ভাকে না, নিঃশব্দে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের বিছনায় শুয়ে পড়ে। খ্যে এপাশ-ওপাশ করে, যুম হয় না। অনেক খেটেখুটে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় পাশ করে ভবে চাকরিছে ঢুকল। চাকরি পাওয়ার পর আত্মীয়-পরিজন শভকঠে সাধুবাদ করেছিলেন। চিরণিনই সে ভাগ ছেলে—ছোট্ট বয়স থেকে অজন্ত প্রাশংসা পেয়ে এসেছে সকলের। আর আঞ্জে এই অবস্থা। অপরাধের ভার যেন সীমা নেই। স্বাই মুখ ফিরিয়েছে এক এই নিবারণ পালিত ছাড়া। পেনশনের তার বছর হুই বাকি-ইডিমধ্যে এই অঘটনে সে ভত্তলোকও কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না! দাবা খেলতে খেলতে মনের ছ:খ শিশিরের কাছে ব্যক্ত করেন। যেন পারের নিচেকার মাটি সরে যাচ্ছে—দোৰ্দগুপ্ৰভাপ ইংরেজ-গবর্নদেউ অববি হিমসিম খেয়ে থাচ্ছে এই সৰ নিরম নিরম্ভ মান্ত্যগুলোর কাছে। দাবা খেলার সময় মান কেরোসিনের আলোর মনে হয়—অসমবয়সি তৃঃখী তৃ-জন গালে হাত দিয়ে যেন দাবার চাল নয়—নিজেদের ভবিষাং ভাবতে।

নানারকম গুজুব। দল বেঁথে এসে দখল করবে নাকি এই শহর।
নিবারণই ফিসফিস করে খবর দেন। আবার ভাচ্ছিলার সূরে
প্রতিবাদও করেন বোধকরি মনকে আখাস দেবার জন্ত। এই
যেদিন হবে ছজুর, ছাতের ভলার লোম উঠবে—আমি বলে রাখছি।
ঘরে বসে হটো বন্দে-মাভরম্ আওয়াজ ছাড়ে, চেঁচিয়ে পেটের ভাত
হল্পম করে—গ্রন্মেন্ট ভাই কানে নিচ্ছে না। তা বলে রাজ্যটা
ছেড়ে দিয়ে যাবে সহজে ?

সে নিবারণও আসছেন না আজ দিন চারেক। খেলা না হোক—ছাটো খবরাখবর আর ভরসা দেওয়ার মারুষ না হলে বাঁচা যায় কি করে? বলতে গেলে কথার দোসরই নেই আজকাল। নিজেই শিশির খোঁজ নিতে চলল নিবারণের বাড়ি। পদের আভিজাত্য নিয়ে পৃথক হয়ে ছরের ভিতর থাকবার কি অর্থ আছে, কেন্ট যখন ভেপুটিগিরিকে সন্মান বলেই আর বিবেচনা করছে না।
—চল্লা অবধি না। আর এই উপলক্ষে খোরাকেরাও হবে খানিকটা।

মদীর ধারে নিবারণের বাসা ৷

নিবারণের জন হয়েছে, সেই অবস্থায় বেরিয়ে এসে সদস্তমে 
জভার্থনা করলেন। স্বল্প পরিসর বৈঠকখানায় কোথার শিশিরকে 
বসতে দেবেন, ভেবে পান না। আমকাঠের সরু ভক্তাপোব, ছেঁড়া 
মাহর, ময়লা তাকিয়া—শিশির তার উপর গড়িয়ে পড়ল। বোধকরি এই একমাত্র বাড়ি, বেখানে তার সমাদর রয়েছে। সোরগোল 
করে নিবারণ চা করতে বললেন। শিশির হেসে যত নিরস্ত করবার 
চেষ্টা করে, ততই অধিক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ডিনি। শিশির বলে, 
নাঃ, কোখাও তো বাই নে, আপনার এখানে এলাম—তা এমন

করলে আর আসব না, বলে দিছি।

কাজন এল রেকাবিতে বাতাসা, মূপের অঙ্কুর আর হুটো মিষ্টি নিয়ে: চেয়ে দেখে নিবারণ অপ্রসন্ত মূখে বগলেন, খানকতক লুচি ডেক্সে আনতে পারলি নে † কি দরের মান্ত্র্য উনি—কভ ভাগ্যে এসেছেন—

মুখে রাগ দেখার, মনে মনে খুলি হচ্ছে লিলির। এখনও এসব বলবার মাস্থ্য আছে ভাহলে, এই বিয়াল্লিশ সনের আগস্টের পরেও ! কাজলের দিকে ফিরে সে বলল, অসময়ে আমি খাই নে। চা-র কথা বললেন, ভাই শুধু নিয়ে আল্লন এক কাপ।

লঘু পায়ে মেয়েটি অদৃশ্য হল। মৃত্ হাসি তার মুখে। নিবারণ বললেন, কাজলকে 'আপনি' বলছেন কেন হুজুর ? কি আর বয়স! আমারই লক্ষা করছে।

এর পর আরও পাঁচ-সাত দিন শিশির এল নিরারণের বাড়ি।
নিবারণ অরপণ্য করেছেন, কিন্তু রাত্রে যাতারাতে ঠাণ্ডা লাগানো
ঠিক নয়। স্যালেরিয়া জর—সাবধানে থাকতে হয়, নয় তো আবার
জর দেখা দিতে পারে। শেষের দিকে হু-একদিন দাবাথেলা চলল
এখানেই। তক্তাপোষে পা ঝুলিয়ে বলে চাল দিতে দিতে হঠাৎ
একসময় শিশিরের মনে পড়ে যায় সেইসব দিনের কথা—থখন খালি
পায়ে একহাঁট্ ধূলোমাটি সেখে সেইস্থলে বেড, এড বড় হয় নি,
এমন চাকবিও পায় নি।

যত দেখছে, বড় ভাল লাগছে কাঞ্চলকে। ভাল মেয়ে, ভারি সুন্দর খভাব, চনৎকার মেয়ে। শিশির এলে তটস্থ হয়ে থাকে, কী করে খুশি করবে খুঁজে পায় না। কোট থেকে কিরবার মুখে নিবারণকে প্রায়ই শিশির বাসায় নামিয়ে দিয়ে যায়। একদিন কি কাজে কোথায় গেছেন নিবারণ, তবু শিশির ঐ পথে খুরে আসছে। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে কাজল ছয়োবের ধারে দাড়িয়েছে। শিশিরকে বলে, নামবেন না!

ভোমার বাবা আসেন নি আজ।
আমরা ভো আছি—
গাড়ির দর্জার হাত রেখে দে গাড়াল। দিশির নামল।
আছো, সভি্য বলো। কি ভাব ভোমরা আমার সহছে ?
কাজল জবাব দের না, টিপিটিপি হাসে।
ভর করো না আমার ?
কেন ?

আমার নামে অনেক বদনাম শুনেছ। চারিনিকে গগুগোল, আর এ মহকুমাটা আমি চিট করে রেখেছি। লোকে ভাই রটিয়ে বেড়াচ্ছে, ধরের-ধা আমি একেবারে—

কালল বলে, বাবাকেও লোকে ঐ সব বলে।

জবাব শিশিরের মন:পৃত হল না, জোর প্রতিবাদ সে প্রত্যাশ। করেছিল। মেয়েটা তার মুখে দিকে চেয়ে কি বৃঝল, কে জানে। খোশাম্দি স্থরে বলে, এত বড় হয়েও এই ভাঙা-বাড়িতে হেঁড়া-মাছরে এসে বসেন, ছণা করেন না—

এ প্রশংসাও ঠিক প্রাপ্য নয়, এতদিনের মধ্যে কথনো তো সে আসে নি। নােংরা যিঞি এই প্রপাড়ায় পা দেওয়ার কথা স্বপ্পেও দে ভারতে পারত না। মােটরে তার সাদ্ধা-অমণ হত—ধ্লাে পাগবার ভয়ে মােটর থেকে মােটে নামতই না। আদকে ঔলার্য ভরে আমকাঠের ভক্তাপােষের উপর গড়িয়ে পড়েছে - কেন আসে এমন করে, বােবে না কি মেয়েটা ? না, জেনেন্ডনে ভান করছে ? কাজলের বৃদ্ধিপ্রদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে প্রশালাও শিশির সহক মনে নিতে ভরসা পায় না। এমনি হয়ে উঠেছে আক্ষাল—কেউ ভাকে ভাল বলছে, কানে শুনেও বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি হয় না।

ধানিক গল্পক্ষব করে শিশির উঠল। যাচ্ছি, দরক্ষা বন্ধ কর কাক্ষল। গাড়িতে গিয়ে বসতে সোকার একখানা থামের চিঠি হাতে দিল। কে দিয়েছে ?

ত। তো বলতে পারি নে হজুর। কোলের উপর ফেলে দিয়ে শাকরে বেরিয়ে গেল।

বাড়ি এসে চিঠিটা পড়ল। বেনামি চিঠি। আবার ডাক পড়ল সোফারের।

এখানকার মান্ত্র ভূমি—লোক চিনতে পারলে না ?
মুখ দেখতে পাই নি।

নাম বলতে চাও না, ডাই বলো। সব ভোষরা একদলের। দেখাছি মঞ্চা। রোসো—

খুব খানিককণ বকাবকি চলল। চক্রা এসে ছায়াদ্ধকারে 
দাঁজিয়েছে। একটি কথা বলল না—বেমন এসেছিল, নিঃশক্ষে ভেমনি
চলে গেল।

অনেক রাত—শিশিরের ঝিম্নি এসেছে, ছাতে বইটা গড়িয়ে পড়েছে। ধড়মড়িয়ে হঠাৎ উঠে বসল।

কে 🕆

খলিত কণ্ঠে চন্দ্ৰা বলে, আমি, আমি—

শিশিরের দিকে কাতর দৃষ্টি মেলে চেরে আছে। বলে, পালিরে যাই চলো। দিনমানে না পার, এমনি কোন রাতে। এভাবে থাকা যায় না, মরে যাব।

শিশির বলে, চাকরি ?

হেড়ে দাও। নয় তো লম্বা ছুটি নাও অনেকদিনের জন্ম। আবার স্থী হব আমরা, শান্তি পাব।

कि**च**---

বার-বার করে অঞা গড়িয়ে পড়ে চন্দ্রার গাল বেয়ে। ব্যাকুল কঠে সে বলতে লাগল, জল-বিছুটি মারছে ধেন এখানে। কোখা দিয়ে কি হয়ে গেল—মান্ত্রের সঙ্গনা পেয়ে কি করে বাঁচি! মান্ত্রের এত ঘুণা সহা করি কেমন করে ? কিন্তু তা কি করে হয়। জীবন নাটক নয়—নানাদিক দিয়ে অসংখ্য বাঁধনে বাঁধা।

চন্দ্রার অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে দিন দিন। সারাদিনের ছন্দিস্থা ও অক্তর পরিক্রমের পর শিশির রাত্রিবেলা ত্-চোথ বৃক্ষে একটু সোয়ান্তি পেতে চায়, কিন্ত চন্দ্রাই এক নৃতন বিভীষিকা হয়ে উঠেছে ঘরের মধ্যে।

শেষে শিশিরই প্রস্তাব করল, বরানগরে চলে যাও তুমি। বাপের বাড়ি দিনকতক ঘুরে এসো, মন ভাল হয়ে যাবে। নইলে মারা পড়বে।

## তুমি 🛊

দেখা যাক। পশুগোলের প্রথম মুখটা অস্তুত কাটিয়ে দিয়ে যাই। এখন ছুটিছাটা দেবে না। ছুটি নিলে খারাপ ছবে চাকরির পক্ষে।

চক্রা বিশেষ আপত্তি করল না শিশিরকে এই অবস্থার মধ্যে রেখে থেতে। প্রতি মূহুর্জ মরে যাজিল সে। বরানগরে গেল—যথানে সে মহকুমা-হাকিমের জ্রী নয়, সহজ্ব সাধারণ মায়ব। জনগণের আশা-আকাজ্ঞা আর সংগ্রামের সলে দোলায়িত হবার — অন্তত্ত পক্ষে ছটো সহাস্কৃত্তির কথা বলবার অধিকার আছে সেখানে ভার। তে-রঙা পভাকা নিয়ে কলেজের মেয়েরা মিছিল করে রাস্তা অভিক্রেম করে, ভারই সজে রোদে পুড়ে বৃত্তির জলে ভিজে খালি পায়ে এক-পা কালা মেখে সে-ও একদিন লক্ষকোটি মৃক মায়ুরের মর্মকথা শহরের ক্ষন্থ উলাসীন মায়ুষদের শুনিয়ে বেড়াত— এখন অতদ্র না পারুক, রায় বাহায়্রকে লুকিয়ে ছ-একদিন গিয়ে ছ-টোখ ভারে দেখতে পারবে তো আগেকার বস্কুদের কাজ্বর্ম, উল্লোগ-আরোজন ?

সেখনের আসছে না, শিশিরের কাছে আর চাকরি করবে না সম্ভবত। থানার অশোকবাবু একদিন থবর দিয়ে গেলেন, বাইরের বাদের আসার কথা শোনা বাচ্চিল--দল বেঁথে তারা আসাতে শুরু করেছে এবার। একস্টা-ফোর্স চেয়েছিলেন, মঞ্র হয় নি। সব জায়গায় একই ভো অবস্থা! হাতে বা আছে, তাই নিয়ে তৈরি ছতে হবে। আর অশোকবাবু তৈরি আছেনও। একটা বন্দুক তুলে ধরলে যেথানে একশ মাছবের হড়েছেড়ি পড়ে যায়, তাদের জন্ম বেশি আয়োজনের কি দরকার ?

থবর দিয়ে পান চিবাভে চিবাতে হাসি-মুখে অশোকবাব্ বেরিয়ে গেলেন এটা ছটো মান্দাল বেলার কথা। শিশিরের খাস-কামরায় বলে কথাবার্ডা হল। ক্রমণ তারপর রকমারি খবর চারিদিকে ছড়াতে লাগল। সন্ধার কাছাকাছি মুখ-আধারি হলে সাব-রেলেফ্রি অফিলের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিশির নিজের চোখে দেখেও এলো কিছুক্রণ। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সকল দিক থেকে গাল পেরিয়ে বিল ঝাঁপিয়ে সদর-রাস্তা বেয়ে অনপ্রবাহ ছুটেছে শহরম্থো, ডে ইয়ের কেনার মতো মাথার উপর ডে রঙা নিশানের সমারোহ। এলো—এলে পড়েছে এবার। চেয়ে চেয়ে শিশিরের বুকের মথো কেঁপে ওঠে। জগদল পাথর চাপা দিয়ে অরক্শে যেন আটকে রাখা হয়েছিল ওদের, পাথর ঠেলে কেলে বেরিয়েছে, আলোম এলেছে—কে কথবে আর এখন ? এ ব্যাপার ভারতেও পারে নি তো এই ক'ঘটা আগে।

হঠাৎ কি হয়ে গেল, সকল চাঞ্চ্যা ত্তিখিত হথে মন তার শান্তিতে ছবে উঠল। চন্দ্রা খিরে পৌছানোর খবরটা অনুগ্রহ করে দিয়েছে। তারপর আর ধৌকশবর নেবার কোন আগ্রহ নেই। চুলোয় যাক

শব্দনহীন নিভাঁক স্থভার সঙ্গে কর্তব্য করতে আটকাবে না জার
এখন।

আর একটা বিশেষ কর্তব্যের কথা মনে পড়ল, গাড়ি নিয়ে চলল নিবারণের বাড়ি। সোকারের অভাবে নিজেই গাড়ি চালিয়ে পেল। চাকরি ছোট হোক—তবু নিবারণ সরকারি চাকুরে। কিন্তু তার চোহারায় শবা বা উব্বেশের পরিচয় পাওয়া যাছে না, নিলিপ্ত ভাব। বুড়ো হয়েছেন, কালকর্ম এড়াডে পারলে বাঁচেন—এই হালামায় আপাতত কোটে যেতে হবে না বলে বরঞ্চ তিনি উল্লেস্ড হয়েছেন বোধ হচ্ছে।

দরজা বন্ধ করেন নি সেরেজাদার মশায় ? কেট চুকে না পড়ে ! কাজলও দরজার এসেছে, শ্রেম করে, কেন ?

শিশির বলে, ধবর রাধ না ? দলে দলে মাতুষ আসছে---

সরকারি-পাড়ার ধাওয়া করেছে আমাদের বাড়ি আসবে ভারা কি ফরতে ?

বলে কাৰুল হেনে উঠল।

উষ্ণকঠে শিশির বলে, আমরা নিপাত বাব, ধর্ম দেখবে ডোমরা বলে বলে ?

ছুম করে মোটরে ইট এলে পড়ল একখানা। অন্ধকার —কাছেই পুরানো আম-কাঁঠালের বাগান—কোন দিক দিয়ে এল ঠাহর হয় না। নিবারণ ব্যাকৃল হয়ে বললেন, সরে পড়্ন হজুর, পাড়েটা স্থাধের নয়:

পা-দানিতে এক পা আর রাস্তার উপরে এক পা--শিশির কথ বলছিল। চক্ষের পলকে ভিতয়ে উঠল।

একলা যাবেন না, দাঁড়ান—এগিরে দিয়ে আসি—

নিবারণ গিয়ে পাশে বসলেন। ঢিব-ঢাব ইট পড়ছে এদিক-ওদিক থেকে। গাড়ি জোরে চলেছে। নিবারণের প্রতি কৃডজাতায় শিশিরের মন ভরে উঠল। তিনিই এখন কেবল ভার পাশে। আর আছে রাখাল, বগড়াঝাটি করে—কিন্ত শিশিরে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত নড়বে না কিছুতে।

রাখাল গেটে দাঁড়িয়ে। এপথ-ওপখ ঘুরে হর্ন না দিয়ে জ্বনার সামিধ্য এড়াতে প্রায় সারা শহরটা পাক দিতে হড়েছে। রাখাল দোয়ান্তির নিশাস ফেলল। পলা খাটো করে বলে, বিষম কাও— আগুন দিছেে সমক্ত সরকাবি বাড়িতে। আর ঐ যে হরদাস শীল নতুন বাদের লাইসেন্সের জক্ত এসে প্যান-প্যান করত, সেই শুনলাম টিন টিন পেটোল সরববাহ করছে ওদের।

নিবারণের সামনে এ প্রসঙ্গে বিরক্ত হল শিশির। বলে, নিজের কাজে যা। ভৌর কাছে কে শুনভে চাছে এসব !

জুইংরদে ছ-জনে নি:শব্দে বসে। আলোর জোর ক্যানো, দাবা বের করা হর নি। মাঝে মাঝে উল্লন্ত চিংকার শোনা বাচছে। দীর্ঘকাল আফিং খাইরে খাঁচার পুরে রাখা বাবের দল যেন ছাড়া পেয়েছে, রক্তের কাদ পেয়েছে, শহরমর তারা ভোলপাড় করে বেড়াচ্ছে রাস্তার।

খানিককণ পরে নিবারণ বললেন, উঠি এবার। আসবেন আবার কাল, একা পড়ে আছি।

অমুরোধের চেয়ে অমুনছের মতোই শোনাল কথাটা। এমন অস্বাভাবিক কঠ যে মুখ ফিরিয়ে নিবারণ তাকালেন ভার দিকে। শিশির তাড়াতাড়ি অক্স কথা তোলে।

এ অবস্থায় হেঁটে যাওয়া ঠিক হবে না। চলুন—এদিক দিয়ে ঘুরিয়ে হাট খোলায় নামিয়ে দিয়ে আদি।

'নিবারণ সভয়ে প্রতিবাদ করেন।

আছে না। হেঁটেই যাব। আমর! চুনোপুঁটি—আমাদের কে কি বলবে? দিব্যি চলে যাব—আপনাকে কট্ট করতে হবে না হজুর। বারাল্টায় শিশির স্তক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জনতার চিংকার আসছে, সেইদিকে নিবারণ ধীরে ধীরে অদৃশ্র হয়ে পেলেন। ভয় করবার কিছু নেই ওদের। এই শ্রেণীকে সভিটেই সে চুনোপুঁটির মতো বিবেচনা করে এসেছে, আজকে দলে টেনে বিপদের ভাগ দিতে গেলে খাড় পেতে ভারা ভা নেবে কেন ? ভার সালিধার নাগপাশ এড়িয়েই নিবারণ যেন বেরিয়ে চলে গেলেন।

রাড বাড়বার সংক্র সক্ষে গগুলোল ভিমিত হয়ে গেল। রাগুয়ে মানুষ নেই, টিপ্টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার—যেন শুলানভূমি। চিডায়ির মতো পোস্ট্রাক্ষাটা জলভে। কি কাজে কয়েকটা মিলিটারি-ট্রাক এসেছিল। তার হুটোর আগুন ধরিয়ে ধিয়ে গেছে, ফটফট শব্দ হচ্ছে, খন কালো ধোঁরার কুগুলা ছেয়ে কেলেছে সমগু আকাশ। ঘণ্টা কয়েক আগে ক্ষিপ্ত জনভা এও সব কাপ্ত করেছে, তাদের চিছ্নমান্ত নেই এখন।

উত্তেপে ক্রির থাকতে পারে না, পারে পায়ে এগুছে শিশির।
হাসপাতালের সামনে কামরুল-ভলার গিয়ে দাঁড়াল। কিছু
কর্মবাস্ততা দেখা যাছে কেবল এই খানটায়। মফবল হাসপাতালে
এমনতেই লোকাভাব—ডাক্তার আর গ্রন্থন কম্পাউখার ছায়ামৃতির
মতো থোরাফেরা করছে, অস্পষ্ট গোঙানি উঠছে থেকে থেকে।
বাধানো চাভালে মৃক্ত-আকাশের নিচে ছ-ডিনটে মড়া---সিমেটের
উপর নিয়ে রক্ত গড়াকে। অশোকবাব্র কার্ডি ভ্রাক্ত সেরে
ভারপর সদ্ধাবেলা থেকে কোথার নাকি ভিনি উধাও হয়েছেন, কেউ
সন্ধান কানে না।

রাখাল আর সে কেগে আছে। শেষ-রাত্রে দরকায় টোকা। অশোকবাব্। পানাপুকুরের ধারে কচ্বনে নাথা গুঁজে বংসছিলেন, এখন সদরে ছুটেছেন। দিনের আলোয় দেখতে পেলে ট্করো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

আরও অনেক ভয়ানক খবর দিলেন অশোকবাব্! টেলিগ্রাকের

ভার কাটা, ধেরানৌকা ভুবানো, রাস্তাও কেটে দিয়েছে—আর বড় বড় গাছ কেটে এনে ফেলেছে রাস্তার উপর। জাঁট-ঘাট বেঁধে ওরা এমেছে। সকালবেলা দেখা গেল, খদেলিরা টহল দিয়ে শাস্তি-রক্ষা করে বেড়াচ্ছে শহরে। একটা রাভের মধ্যে কি হয়ে গেছে—পৌনে ছ-শ বছরের মধ্যে এমনটা ঘটে নি। ইংরেজের রাজ্য ভারতবর্ষ থেকে এক টুকরো যেন আলাদা করে কেটে নিয়েছে এই মহকুমা অঞ্চলটা। এ সব বারা করেছে, একেবারে সাধারণ পাড়াগাঁয়ের মাতুব ভারা—জীবনে হয়তো প্রথম এই পা দিয়েছে গালা ইটের রাস্তার । মাথার উপরে থেকে নির্দেশ দেবার কেউ নেই। ছ-পাঁচ জনে শলা-পরামর্শ করে থেকে নির্দেশ দেবার কেউ কেড়া শৃষ্টলা না থাকলেও বেশ একটা নিয়ম দেখা যাছে এদের বিক্রিপ্ত কাজকর্মের ভিতর । 'ভারত ছাড়ো'—এই বে বুলি উঠেছে, এটাই মাত্রম্বলনের মনে মনে বাভলে দিছে, কি করতে হবে, আর কি করতে হবে না।

আরও খবর াল, আদালতের নথি-পত্ত নাকি টেনে টেনে বের করছে—পোড়াবে। এ অবস্থায় চুপচাপ ঘরের মধ্যে বদে থাকা যায় কেমন করে? কিন্তু দরজা চেপে দাড়াল রাখাল। সিলিরের ডাড়া খেয়েও নড়ল না। মানুষজন ক্ষেপে আছে কাল গুলি খাওয়ার পর থেকে। রাখাল কিছুতে ওদের মধ্যে যেতে দেবে না।

শিশির বলে: তা হলে তুই বা—দেখে আর সিয়ে। আর সেটরস্তাদার বাবুর বাড়ি গিয়ে বলে আর, ধবরবাদ নিয়ে অতি-অবশ্র যেন আদেন সন্ধার পর।

ঘণ্টা ছই পরে রাখাল ফিরল। খদরধারীরা এজলাসে বংসছে, আদালতের মাখার তে-রভা নিশান। অশোকবাবু, শিশির---এদেরই সব খৌজাখুঁজি করছে হাভকড়ি পরিয়ে গারদে পাঠাবে বলে। আর দরজা বন্ধ সেরেস্তাদার-বাড়ির। ডাকাডাকি করে সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি। এত আত্তম্বের মধ্যে একটু আনন্দ শিশিরের—যেমন যেমন সে বলেছে, নিবারণ একেবারে অক্ষরে অক্ষয়ে মেনে চলেছেন।

বাজার থেকে রাখাল খালি ঝুড়ি নিয়ে ফিরে এল। সরকারি লোকদের কাছে কেউ জিনিসপত্র বিক্রি করবে না। শিশিরের প্রেমোশান হলে ভার বন্ধুরা মনে মনে ভাকে হিংসা করেছিল নিশ্চয়। আজকে যদি ভারা এসে দেখে যায়।

## ( )

বিভাসরঞ্জন যখন-তথন শশিশেখরের বাজি আসে। বেলেডাডায় খুব বড় কন্ট্রাক্ট নিয়ে শশিশেখর ইদানীং সেইখানেই পজে আছেন—অভিভাবকহীন ভিনটি নারা কলকাভার। প্রথম কন্তব্যক্তান বিভাসের-কাজকর্মের ক্ষতি করে দীর্ঘকণ বলে সে খুঁটিনাটি খবরাথবর নেয়। ইদানীং ইন্দুমভীকে মা বলে ভাকতে শুক্ত করেছে।

মা আছেন ?

যুগী বলে, না, মার্কেটে চলে গেলেন একুণি

একলা ?

ট্যাক্সি নিয়ে গেছেন।

একটু থেমে মৃহ হেলে যুখী বলল: না গিরে উপায় কি ! ভাগ্যবশে শন্মানী অতিথি আসা-যাওয়া করছেন, এই যুদ্ধের বাজারে অভ্যর্থনার উপযুক্ত কিছু মেলে নাঃ নিজে গিরে মার্কেট থাঁজে দোকানলারদের জ্বপিয়ে-জাপিয়ে ভবল দাম কব্ল করে যদি কিছু বিলাতি বিস্কুট আর অনুষ্টু লিয়ান চীজ বের করে আনতে পারেন।

বিভাস বলে, ঘরের ছেলে আমি, আমার জম্ম কর্মাক কর্মাক কর্মাক কর্মাক ক্ষাক্র ক্ষাক

যুধী হেসে উঠে বলগ: লজ্জার আসা বন্ধ করবেন না যেন ! আমরা নিতাস্ত অসহায় হয়ে পড়ব। বিভাস বিমুশ্ধ চোথে যুথীর দিকে ভাকাল। ভার মতো বৃদ্ধিমান লোকও সঠিক ধরতে পারে না—সবটাই ঠাট্টা, না কিছু আন্তরিকতা আহে যুথীর কথার মধ্যে ?

চং চং করে **ঘড়িতে ন'টা বাজল**।

যুধী বলে, আপনার তো বাড়ি ফিরতে হবে এখনি ?

কেন ?

মেহেরা দেখা করতে যাবে। সাড়ে-ন'টায় আপনি সময় দিয়েছেন। তুমি স্কানলে কি কবে ?

আমাদের রেখাও যে ঐ দলে। এরই মধ্যে সে ছোটখাট একটু নেতা হয়ে উঠেছে। ইন্ধলের অনেক মেয়ে গুরে বেড়ায় তার পিছু-পিছু।

বিস্তাস বলল: দলটা ভাল নয়। মানা করে দিও রেখাকে। সন্দেহ হয়, চারিদিকের এই আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ওদের।

যুখী প্রশ্ন করে: আন্দোলনের বিরুদ্ধে আপনি ?

স্পাই উত্তর না দিয়ে বিভাস আমতা-আমতা করে: কংগ্রেস তো করছে না এসব। কংগ্রেস সিল-মোহর দিয়ে দিলে ব্যক্তিগত মতামত হা-ই হোক—বাধা হথে ঢোক গিলতে হও আমাদের।

উষ্ণকঠে যুখী বলল, ভার আগেই যে কংপ্রেসিদের জেলে পুরে কেলল: কিন্ত মাণতিই যদি আছে, ওদের টাকা দিতে রাজি হলেন কেন গ

গরম-পরম বৃলি ছাড়তে লাগল যে বাড়ি চড়াও হয়ে! তার
পরে ঠাণ্ডা মাখার ভেবে কেখলাম, জ্ব্সায়ের প্রশ্রের কেন্দ্র কেন্দ্র কেন্দ্র উচিত হবে না—ওরা দেশময় বিশৃত্যলার সৃষ্টি করছে। তাই
সরে এসে বলেছি ভোমাদের এখানে।

আছে! বদে থাকুন। মা এখনই এদে যাবেন। আমি যুৱে আদি একট। বলে যুখী সেই আধময়লা কাপড়-পরা অবস্থাত বেরিয়ে যায়। চললে কোখা গ্

মেয়েগুলোর কাছে। বেচারিরা আপনার প্রতিশ্রুতিতে বিশাস করে বড় আশা করে যাচ্ছে, আমাকেও টানাটানি করছিল। মানা করে আসি ওদের।

বিভাস আশ্বর্ধ হয়ে বলে: তুমি ঐ দকের : তুমিও যেতে নাকি :

সে কথায় আর দরকার কি ? আপনি তো পছন্দ করেন না। আপনি বিশ্বাস করেন না এ পথ।

মৃতুর্তে বিভালের স্থর বদলে গেল ।

ডোমাদের যথন এত বিশ্বাস, ব্যাপারটা আগাগোড়া ভেবে দেখতে হবে আর একবার বাভি আমি, কথা দিয়েছি — দিইগে কিছু টাকা।

চলে পেল বিভাস । যুখী হাসভে হাসভে বেডের চেয়ারে গড়িয়ে পড়ল। সে-ই পরামর্শ দিয়েছিল, ছাত্র-ছাত্রীরা চটে থাকলে বাজনৈতিক পথ স্থাম হবে না—এই রক্ষ বলে বিভাসকে ভয় দেখাত। এই নেতৃত্বসামীদের হুবলভা কোখায় সে জানে।

বিকালবেলা বিভালের কোন কাজ থাকে না, এই সময়টা সে আসতে পারে—আর যুথী যেন নিয়ম করে নিয়েছে কোনক্রমেট বিকেলে বাড়ি থাকবে না। অনেক কটে অবলেষে আধিকার হয়েছে, যুথী গঙ্গার থারে যায়। অখন গাছের ছায়ায় একটা বেফি আছে, বিভাস সেখানে গিয়ে বসে পড়ল।

জলের কিনারে ঘাসের উপর বন্দে বৃথী ছবির খেচ করছিল।
একটা কুকুর শুয়ে লেজ নাড়ছিল থানিকটা দূরে। পড়স্ত গলার জল
বলকিত। রোদ পড়েছে যুখীরও মুখে। যুখীকে ডাকল না, কাজে
বাধা দিল না তার—আলস্তে বেঞ্চির উপর বিভাস গড়িরে পড়ল।

আড়চোৰে তাকিয়ে ডাকিয়ে দেখছে, অন্ধনরত যুগীকে নতুনম্ভিতে দেখতে পাচেছ সে যেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ছবির কান্ধ শেষ করে যুখী দাঁড়াল। কোন দিকে না চেয়ে হন-হন করে চলেছে। আর যা ভেবেছে—মানব-চরিত্র যেন যুখীর নথদর্গণে—পিছনে পদশক।

বিভাস ডাকছে, শোন--শাড়াও একটুথানি--।

এতক্ষণ যেন দেখতে পায় নি এমনিভাবে বৃধী বলল: আপনি এদিকে। তঃ, মোজাজাড়া ় একটু দদি হয়েছে, মা'র জেদে পরে আসতে হয়েছে। এসেই খুলে রেখে দিয়েছিলাম—।

হাসি চেপে বলে: পায়ের মোজা, কত ধুলোবালি—ভান হাতে করে আনলেন কেন !

এ রকম স্থাপট জিজ্ঞানায় বিভাবের মতো মানুষও ঘাবড়ে গোল। না-না করে বলল, ভাতে কি হয়েছে ?

হয়েছে বই কি ! বলতে সিয়ে ক্রেপল্ভ যুগী সামলে নিল।
হাসল একটু : বলতে যাচ্ছিল, হাতে করে না এনে মাধায় করে
আনবেন ভেবেছিলাম : কিস্ত বলল না । বলা যায় না এসব :
বিজ্ঞী শোনাবে ।

তারপর বলল, কষ্ট করে মোজা বয়ে আনলেন—আজ্ঞা, এইটে নিন—এই যে পেলিল-স্কেটে: করলাম এডক্ষণ ধরে। আমার শ্রীভি-উপহার।

পরম পূলকিত হয়ে বিজ্ঞান বলল: জামিও স্থ-খবর দিই একটা। তোমাদের বাজির পালে রাসবাগানের ঐ জায়গাটা আজকেই বায়না করে ফেলসাম কর মশায়ের নামে। পাছপালা কেটে ফেলে সদর-রাস্তার উপর বাজি হবে ভোমাদের।

ষ্টেট। সে নিরীক্ষণ করে দেখছে ।

কিসের ছবি এটা ?

কিসের বলে মনে হয় ? অখখগাছের ? বাড়ির ? পাচাড়ের ?

उँइ, क्वान क्य-कारनायात श्रव ।

আপনার—। বলে হাসতে হাসতে যুখী এগিরে চলল। বিভাস অবাক হয়ে দেখছে, দেখছে ভার চেহারা এইরকম নাকি ? নিডাম্ব আনাড়ি মেয়েটা—ছবি আঁকেরে ক-খ শেখে নি এখনো, কিন্তু অহলার দেখ! আবার মনে হয়, ভার চেহারার কিছু কিছু আদল আছে যেন ছবিটার মধ্যে। আর আছে যে কুকুরটা শুয়ে ছিল—সেটারও। আশ্চর্য কৌশলে ছটো জীবের ছবি একত্র মিলিয়ে দিয়েছে। মানে কি এর ? ভার মন্তো সর্বমাক্ত ব্যক্তিকে পারের কাছে পড়ে থাকা এক কুকুর বলতে চায় নাকি ? বিষম জেঁপো ভো!

(9)

বেণী ছলিয়ে লাফাডে লাফাডে রেখা ঘরে চুকল কে এলেছেন দেখ দিদি।

কে †

চেয়ে দেখে যুখী অবাক হল। কন্ত একি চেহার।
তার 
 শিশিবের সঙ্গে সেই এসেছিল—সে রাজ্যেশ্রী-বেশ নেই।
কল্ম চুলের বোঝা, চোখের কোণে কালি পড়েছে। বিষম ঝড় বয়ে
গেছে যেন জীবনের উপর দিয়ে।

কবে এসেছ ? কি হয়েছে ভাই ? হাকিম সাহেবের খবর কি ?
চন্দ্রা বলে, খবর ভাল: দোর্দগুপ্রভাগে ডিনি **গ্রন্থা-শা**সন করছেন।

রেখা বলল, চন্দ্রা-দি ছাত্রী-সমিভিতে এসেছিলেন: আমি সেধান থেকে ধরে নিয়ে এলাম:

চন্দ্রা বলে, একটা দরবার নিয়ে এলাম ভাই ভোমাদের কাছে। কথার ধরনে যুখী আশ্চর্য ছয়ে পেছে। বলে, সে সব পরে ছবে। আমার ঘরে বস্তব চলো যাই— বারাণ্ডার পাশে চাটাই-ঘেরা ছোট্ট কামরা। বেতে যেতে সেদিকে আঙুল দেখিয়ে রেখা বলে, বাবা বসতেন, এখন ওটা তো খালি পড়ে থাকে—ছাত্রী-সমিভির কাজকর্ম করব ওখানে। জুডমডো জারগা পাওরা যাচেচ না। নাকে বলে রাজি করিয়ে দিতে হবে দিদি। সে ভূমি পারবে।

চক্রা বলে, জায়গা যদিই বা পাওয়া যায় এড কংছাকাছি এমন চমংকার জায়গা কোনখানে মিলবে না। কাকাবাবু বাড়ি থাকেন না লে জন্তে আরও চমংকার হয়েছে।

রেখা অমুনয়ের কঠে বলে, দিভেট হবে দিদি। চন্দ্রা-দি'কে কথা দিয়ে এসেছি। তুমি ভো আমাদেরই দলের।

ভয়ের ভাগ করে যুখী বলে: সর্বনাশ—বলিস কি ! কোন দল-বেদলের মধ্যে থাকি নে আমি ।

বটে ? রেখা রহস্ক-ভরা চোখে তার দিকে তাকায়, মুখ টিপে হাসে।

য্থী বলে: রাজনীতি করে বেড়ানো আঞ্চলাল তোনের ক্যাসান

হয়েছে: আমার ওসব ধাতে সহানা: লেশের মানুষ এক-আধ্জন
নহা কোটি কোটি। তাদের হুংখ আছে। তাদের ভেতরে হুংখীভলোকে বাছাই করে নিয়ে সেই হুংখ কাঁপিয়ে কুলিয়ে বিসর্জন
দিয়ে কেন আমি বাউপুলেশনা করতে যাব ?

রেখা বঙ্গে, কাঁকি দিয়ে জোলাতে পারবে না: ভোমার এ ঘর কবে সার্চ হয়ে গেছে খবর রাখ ?

স্থাটকেশ ভিল খাটের নিচে। হড়-ছড় করে টেনে রেখা বের করল। বলেঃ আমার করসা শাড়ি ছিল না, ভোমার একখানা পরে বেরুব—ভাই খুঁজছিলাম। শাড়ি খুঁজতে আজব জিনিস বেরিয়ে পড়ল। রাজনীতি করো না, ভবে এসব কেন ভোমার বাল্লে— খদ্দরের শাড়ি, ছাত্রী-সমিতির রশিদ-বই ?

এই রে ! দশচকে দেশসৈবিকা হয়ে গাড়িয়েছি। বাঁচাও চন্দ্রা, বলে দাও কার এ সমস্ত । যুখী উচ্ছসিত হাসি হেসে উঠল। বলে: ভাই তো বলি—হরিশনের পুরানো ফাইল আমার টেবিলের উপর এসে জমে কি করে, ছাপানো আর সাইক্লোফাইলকরা এত খবরাখবর ! অর্থাৎ দিদির সম্বন্ধে ভরসা বেড়ে গেছে বোনটিব। কিন্তু পোরে উঠবি নে। এত সব জমকালো শাড়ি আর স্নো-পাইডার-কল্প ভেদ করে আগ্রন পৌছতে পারে কি অন্তর অবধি ! ভোদের ভয়েই ভো এই রকম সবাল মুড়েসুড়ে মুখে প্রেলেগ মেখে খুরে বেড়াই।

ক্ষমকালো শাড়ি আর স্নো-পাইভার-কক্ষ—বলেই মনে মনে চমকে পেল খ্যী। মহীন বলেছিল চিক এই কর্টী কথা—একটা গেঁয়ো ভূচ্ছাভিতৃতে মানুষ ভাব কচি অনুযায়ী কি বলে গিয়েছিল একদিন, সেটা মনের অবচেভনায় রহে গেছে এখনে।

চন্দ্রা বলে, নির্মল খে'বঙ যদিন ধরা পড়েন নি, গুনেছি বিলেডি স্থাট পরে ভাজানা সিগার কুঁকে চোৰে ধুলো দিয়ে বেড়িয়েছেন গঠিখুদ্ধ পুলিদের।

রাউজের ভিতর থেকে কতকগুলো কি কাগজপত্র বের করে চন্দ্রা স্থাটকেশের মধ্যে শাড়ির নিচে রেখে দিল। স্থাটকেশ হছ করে যথাস্থানে সরিয়ে দিল ভারপর।

যুখী জিজাদা করে, কি 🛉

বোমা রিভলভার নয়, দেশলেই তো। আর ছাতেও আপত্তি নেই, দেবারে বলেছিলে।

কিন্ত বোহার চেরে চের চের বেশি সাংঘাতিক হল কাগজ।
আজকাল নানারকম কাগজ হাতে পড়ছে কি না! বাংলা ভাষার
এত জার আছে জানতাম না আগে। লাগসট বিশেষণগুলো
যেন বোমা এক একটা। ইংরেজ যে এসব পড়তে জানে না, তা হলে
একটা দিনও আর এদেশে পড়ে থাকতে চাইত না এই গালিগালাজ
খেরে।

খানিক পরে রেখা উঠে গেল: তারপরেও অনেকক্ষণ ধরে

চন্দ্র। যুধীর সঙ্গে স্থা-ছঃখের কত কথা বলাবলি করল। যুধী বলে, শান্তির নীড়ের বর্ণনা করে চিঠি লিখেছিলে, কতবার লোভ হয়েছে— গিয়ে একবার নিজের চোধে দেখে আসি:

য়ান মুখে চন্দ্রা বলে, সে নীয়েড় আগুন ধরে গেছে। আগুন আজ দেশের সব জায়গায়।

এখানে এসেও চল্লা শান্তি পাচ্ছে না তার ভাবগতিক দেখে নুসিংহর সন্দেহ হরেছে বোধ হয়। আন্ধই ছপুরে চল্লাকে নিজের যারে ভেকে শিশির ও তার সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, আদালতের জেরার সামিল অনেকটা। বাপের বাড়ি সে থাকতে পারবে না আর বেশি দিন। বন্ধুদের ও-বাড়ি বেতে মানা করে দিয়েছে, ছাত্রী-সমিতির কাগজপত্র বা কোন নিদর্শন রাখবে না আর ওখানে। সকল সমস্তা মিউত, মেশিরকে যদি সঙ্গে পেত—সে যেমনটি চার সেইভাবে পেত তাকে। এত কাল ধরে যে আদর্শ মনের ভিতর স্বত্যে পালন করে এসেছে, এক কথায় কি করে তা বিস্কান দেবে—বিশেব আজকের এই সংঘর্ষের মধ্যে, যথন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ হাসিমুধে প্রাণ দিতে এগিয়ে চলেতে !

শিশিরকে চল্রা চিঠি লিখনে --

চলে এসো তুমি দাসংখর তকমা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে! মৃক্তির আনন্দ উপলব্ধি করবে তথন। লক্ষ লক্ষ মান্ত্রের বৃক আশার উদ্বেগ স্প্রনিত হচ্ছে, তোমার বৃক্ত সেই ছন্দে নেতে উঠুক; সকলের সঙ্গে এক হয়ে দাড়াও তুমি। দেশ-বিদেশের যে সব বিপ্রব-কথা পড়ে আগছি, চোখের সামনে তেমনি, বড় উঠেছে—চোখ মেলে দেখ। এই পরম দিনের ইতিহাসে ভাবীকালের সস্ততিদের সামনে তোমার নামটা কলছিত অক্ষরে থাকবে, এ আমি চাই নে, কিছুতেই চাই নে। তোমার অকিসের কাইল, মৃষ্টিমেয় কর্মচারী

ও মোগাহেবদের স্তব-গুঞ্জনের বন্দিক উদ্যোচন করে বেরিয়ে এগো মুক্তির উদার প্রান্তরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় চির্নিন প্রথম হয়ে মর্যাদা পেয়ে এসেছ, আজকে জাঙীয় পরম পরীক্ষার দিনে প্রথম সারিতে লাঞ্ডনার মুকুট পরে এসে দাভাও। আমায় তুমি এত ভালবাগো – আজ আমি আকুল আগ্রহে ডাকছি, এসোল-চলে এসো তুমি—

আবার এক চিঠি ক'দিন পরে---

कारबार स्मार क्राप्त स्थापा एरा वर्ष निःमन (वर्ष द्वा । এहे পরমক্ষণ হেলায় বেভে দেওয়া হবে না। ১৮৫৭ অব্দে স্বাধীনভার জয়ে যে আলোড়ন ক্লেগেছিল, ভারই প্রবলতম রূপান্ধর—মৃষ্টিমেয়র মানদ-স্বপ্ন জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে এবার। এড বিছা, ও বৃদ্ধির অধিকারী হয়ে এই সোজ। জিনিসটা বুঝতে পার্ছ না কেন, লাঠি ঢালিয়ে, বন্দুক মেতে গণ-সংগ্রাম ঠেকানো যায় না ৷ পৃথিবীর কোন শক্তি পেরেছে ? বিভিন্ন দেশের ইভিহাস পড় নি ? পর্বন্মেট দাঁড়িয়ে থাকে সর্বসাধারণের ভালবাসা ও ভরের ভিত্তির উপর। আফকের এই গ্রন্মেণ্টকে কেউ ভালবাদে না; আরু লোকের মনে ভয় জাগানোর শক্তিও ইংরেজ হারিয়ে ফেলেছে পরাজয়ের পর পরাক্ষয়েঃ ইংরেকের এখন উদ্দেশ্ত হয়েছে, ভার-অভায় বাছবিচার না করে যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যস্ত কোন রক্তমে গণ-প্রতিরোধ ঠেকিয়ে রাখা: যুদ্ধান্তে ভারপর ঠাণ্ডা নাথায় আর এক দকা দরাদরি এবং নুজনভর কলাকৌশল খাটিয়ে দেখবে। ভূমি কেন এর নিমিত্তের ভাগী হতে যাবে 💡 এসো, আমরা ইতিহাদের মায়ুব হই, নুজন ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে স্থান করে নিই। ভবিষ্যুতের স্বাধীন, যুখী নরনারীর সমাজে অপাংক্তের হরে থাকবে, দেশভোহী বলে সকলে আঙ্.ল দেখাবে ডোমার দিকে- –এই কল্লনা আমাকে পাগল

করে তুলছে। পথ তাকিরে আছি—তুমি এলো, ঝাঁপ দিয়ে পড়ো—

## (b)

খববের কাগজের সন্ধানে যুখী এখর-ওঘর করছিল। কামরায় উঁকি দিয়ে দেখল, চন্দ্রা এসে গেছে। ছাত্রী-সমিতির কাজ জোর চলেছে, অসুমান চন্ডে। রেখা আর চন্দ্রা চাপা গলায় কি কথাবার্ডা বলছিল, যুখীকে দেখে থেমে গেল।

রেখা বলে, কাগজ ভো চাই সকালবেলা--কিন্তু কি লিখছে, পড়ে থাক দিদি ?

পড়ি বড় অক্ষরে যেগুলো থাকে সামনের পাডায়।

চক্রা বলল, কাগজ বন্ধ। সরকারি কড়াকড়ির প্রতিবাদে কাগজ আপাতত বের করবে না ঠিক করেছে।

যুথী বলে, মুশকিল হল—সকালের চা বিখাদ লাগবে। আমি বিশ্বট-ক্রটি খাই নে, চায়ের অফুপান হল খবরের কাগজ।

চন্দ্রার দিকে চেয়ে বলল, ভোষাদের 'সংগ্রাম' পড়ে মোটেই নেশা জমে না। টাটকা নির্ভেকাল রুজারস —এভটুকু গেঁজে ওঠে নি। 'সংগ্রাম' আমাদের গু

হেদে উঠে যুখী বলে, ছাত্রী-সমিতির। বেনামি হলেও বুঝতে পারি। কিন্তু ঐ বা বললাম, পেট-রোগার দেশের মানুষ-—অত নির্জনা সভ্য সহা হয় না, লাইন আষ্টেক পড়েই ভান্ধ করে চাপা দিয়ে রাখি।

রেখা তা**ভা**তাড়ি **প্রসঙ্গ** ঘুরিয়ে নিতে চায়।

কাগজ না থাক। মানে জগতের সজে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়া। সভিত্য, কারাগারে বন্দী হয়ে থাকবার অবস্থা হয়েছে আজকার: বড্ড খারাপ লাগে। যৃথী বলে, লাগবারই কথা। কারণ কাগজে যা পড়ি সে সব তো খবর নয়—সনের সাজ্বনা।

মানে 🏾

ঘরে বসেও বানানো বেতে পারে। নিজে বানালে মনের ভৃত্তি হয় না—এই যা।

চন্দ্রা হাসতে লাগল। রেখা বলে, এই যে এত লড়াইয়ের খবর —কিছুই সভ্যি নয়, বলতে চাও গ

লড়াইয়ে সভাকেই ভো বধ করতে হয় সকলের আগে। আচ্চা, এই একটা ব্যাপারের হিসাব করে দেখ না। ক'বছর চলক লড়াই ং

আঙুলের কর গুণে যুখী হিসাব করতে লাগল, ইংরেজ যুদ্ধ-ঘোষণা করল উনচল্লিশ সনের তেশরা লেপ্টেম্বর; আজ বারোই সেপ্টেম্বর: তা হলে গাড়াল তিন বছর নয় দিন। রোজই শত্রুপক্ষের হতাহতের হিসাব বেকচেচ। যোগ লিয়ে দেখ, একটা অধণ্ড মানুষ্য নেই আয়ে বিপক্ষ দলে।

রেখা হেলে টিপ্পনি কাটে, তা-ই বা কেন---সবসাকুল্যে শত্রুর যে জনসংখ্যা, তার বেশি মারা পড়েছে, তিসাব করে দেখ।

যুখী বলে, ঐ তো মন্ধার: আর 'সংগ্রাম' পড়ে মনে হয়, কাগন্ধ নয়—আন্ত একখানা পাটীগণিত। পাঁচ আর ভিনে আট— ভোমাদের 'সংগ্রামের' ছিসাবে পাঁচ আর ভিনে বারে। কক্ষণো হবার উপায় নেই।

ভারপর চন্দ্রার দিকে চেয়ে বলে, আছকের নতুন কি কি খবর বল ভাই: নতুন কাপি আনলে ?

রেখা বিশায়ের ভান করে বলে, কাপি-কিসের কাপি ?

যা তুই টেন্সিল-কাগজে নকল করিস গুপুরবেলা দরজা এঁটে দিয়ে, আর রাত-গুপুরে চুপি-চুপি উঠে বংস।

রেখা বলে, যাও--ব্য়ে গেছে আমার।

তবে ? ও-সময়ে যুম ভেঙে উঠে মেয়েরা যা লেখে সে বয়স ভোর হয় নি। আর দে রকম মেয়ে ভুই নোস বলেই ছো জানি।

বাজে কথা বোলো না দিদি—নলে লঘু ছাতে রেখা কিল মারল যুখীর পিঠে।

মারিস কেন ? মাকে ডেকে এক্ষ্ণি তাঁর সামনে ছাক্রা-সমিডির ধর সার্চ করব কিন্তু বলে দিচ্ছি।

নিয়কটে রেখা বলল, যা বললে বললে। খবরদার দিদি—মার কানে গেলে যাড় ধারু। দিয়ে ঘরের বার করে দেবেন এখনি।

ভাৰনা কি! আর এক দল ওং পেতে আছে, হাতে শিক্লি পরিয়ে টানতে টানতে নিয়ে পাকা ঘরে তুলবে। পথে পড়ে থাকবিনে।

চন্দ্রা বলল, সে কথা সন্তিয়, প্রেমপত্র লিখে মার্জনা আছে, এসবে নেই। বাপ-মা থেকে সরকারি লাটবেলাট অবধি মনে মনে চায়, দেশের ছেলে-মেয়ে এ প্রেমপত্র লিখে লিখেই বেড়াক। তা হলে দোয়ান্তির নিশাস ফেলতে পারে।

তারপর বলে, লেখে। ভাই না 'সংগ্রামে'। এত সুন্দর লেখে। তুমি! আমার জরুরি কাজে ভাক পড়েছে, দূরে—অনেক দূরে চলে যেতে হবে হয়তো। বসে বসে লিখবার সময় নেই।

ঘূথী শিউরে ওঠে। রক্ষে কর—খাই দাই, খুমুই, দিব্যি আছি। জান তো, দেশের হুঃখ আমার মনে দাগ কাটে না।

চক্রা বলে, মনের গরজ নেই—গুধু কলম চালিয়ে যাও এই কয়েকটা দিন। খেও, ভূমিও, কাঁকে কাঁকে আমাদের ধবরগুলো একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে দিও। ভাভেই চলবে।

অনেক বলাবলির পর বৃধী রাজি হল।

সত্যি-মিথ্যে জানি নে কিন্তু, হরদম গাল-গর চালিয়ে বাব। পাগলা-গারদে পাগলদের না পাঠিয়ে তাদের নাচিয়ে দেখে মঙ্গা পাই।—সেই মজার খাড়িয়েই ভার নিচ্ছি আমি। 'সংগ্রাম' মাসে ছ্-বার বেরোয়। নৃতন সংখ্যার ভক্ত যুখী লেখা ুভরি করছে।

মনের নয়—তথু মাত্র কলমের লেখা। চল্লা তার বেশি চায় নি, হ্যাঁও নিছক খবর সাজিয়ে দেবে—এই মতলব নিয়ে বদেতে। কিন্তু খবরেব মধ্যে মানুষ উকি দের যে! হাজার হাজার মুমুক্ত্ মানুষ—জীবনের চাজ্ঞল্যে একদা যারা দোলায়িত ছিল। অলক্ষ্যে তারা মেন খিরে এসে দাঁড়ার, কথা বলে, মান-এভিয়ান করে। মরে গিয়েও মরে নি বলে ভারত-রক্ষা আইন জগদ্দল পাষাণ চাপা দিয়ে মারতে যাচেছ। বে-আইনি 'সংগ্রামের' পাভার বেরিয়ে এসে তারা নিশ্বাস ফেলতে চার, পহিচর রেখে বেতে চার। প্রতিদিনের জীবনে অতি-সাধারণ নত্র নগণ্য মানুষ বিয়াল্লিকের আগস্টের পশ্চাংপ্রে অকল্মাং ভাবী ইতিহাসের মহানায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে! চোখে দেখে নি বলেই যুগীর কাছে ভারা দৈনন্দিন কুজ্তা থেকে বিচিন্ন, ছতি নিথুঁত—পূর্ণায়ত।

মা, মা আমাদের ৷ ঘূণী সামলাতে পারে না নিজেকে, উপুড় েয় প্রণাম করে বসবে নাকি লেখা ঐ কাগজখানার উপর !

বিধবা গোলগাল মুখ, ধবধবে থান কাপড়-পরা—তিনি চলেছেন সকলের আগে। পভাকা উভছে, দৃঢ়-পারে এগুজে মিছিলের নরনারী—উন্নত-শিব। মাটি কাঁপত্তে পায়ের দাপে।

এক হাডে শব্দ, আর এক হাডে পডাক!—মা চলেছেন। উচ্চত আছে বন্দুক-বেয়নেট-রিভালধার। ভূলিয়ার!

বোঁ-ও করে গুলি লাগল ভানহাতের ক্ষুইয়ে। শুঝ মাটিতে পড়ে চুরমার হল। একটু বিকৃতি দেখল না কেউ মায়ের মৃথের টুপর, এক পা-ও তিনি থমকে দাঁড়ালেন না। বাঁ-হাত গেছে—ভানহাত রয়েছে এখনো; ভানহাতের পতাকা প্রসন্ন বাডাদে টুড়ছে।

কিন্তু গুলির ভাণ্ডার ফুরোর নি—এবার জানহাতে কাঁপ্ছে প্রাকা—পড়ে বার বৃঝি! আর একট্- নামনে লক্ষা ঐ ক্ষেত্র পা দূরে মাত্র। গুলি ছুটদ কপাল নিরিপ করে। পাকা হাতের টিপ—ফসকার না! ব্লোর মা মুখ খুবড়ে পড়ালন। তিয়ার বছরের অন্থিমার আঙুলগুলো বন্ধ-মৃষ্টিতে পভাকা ধরে আছে নিপ্রোণ—কিন্তু মৃষ্টি শিথিক হল না। অন্ধ পাড়ার্গায়ের-চাষীয়ারের বিধবা—ধূলো থেকে উঠে শাখত কালের দরজার এনে তিনি দাড়ালেন অন্ধ্য-মহিমার। গান্ধী বৃড়ি—মাখা নোরাও সকলে।

চক্রা এসেছে এসে একটা স্লিপ টেনে নিয়ে পড়ল । পড়তে পড়তে মুখ ভার উজ্জ্বল হয়ে ৬ঠে।

वृथी वर्ण, इरम्छ ?

ঠোট উলটে চন্দ্রা বলল, খবরের কাগজের খবর হচ্ছে না এ কিন্তু--

সগবে খুখী বলে, শিল্পীর আঁকা ছবি হচ্ছে: কিম্বা কাশ্মীরি মিটিন জামিয়ার। দশ মিনিটে সম্পাদকীয় দেওগজি মৃশল বানানো — স্থার যার হোক, আমার ক্ষমতায় আসে না।

চক্রা বলে, কিন্তু পামি কাগজও এ ভোমার নর! বিচলিত হয়ে পড়েছ তুমি, শিল্পীর নিরাসক্ত দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে পেছে। টেউয়ে ভেসে বাচ্ছে, কুলে দাড়িয়ে দেখবার ধৈর্ব নেই। ভাই না হয়েছে সাহিড্য, না হল সংবাদ। খবরের কাগজের মতো এ সমস্তও কণজীবী। খবরের কাগজের পরমায় ছ-ঘটা, এর না হয় ছ-বছর। এসব ভাবালুতা মহাকাল ছুঁড়ে ফেলবে পা দিয়ে।

রেখা বলে উঠল, মন সামলে রাথতে পারো না দিনি। মনে তোমার ছোয়াচ লেগে গেছে এরই মধ্যে।

যুখী স্লিগ্ধ হাসি হাসল ওদের দিক চেয়ে, জবাব দিল না: তারপর অপ্নয় দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকাল। নাসবাগানের বিশাল আমগাছটা কালো ছায়াপুঞ্জের মধ্যে বিমোক্তে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মহাকাল করে করুক অবহেলা, লেখাটা পড়তে পড়তে এদের ছ-জনের চোখের উজ্জ্বল্য লে লক্ষ্য করেছে। নৃতন কালের দীপ্তক্রী মেয়ে—এদের মনের আগুন আরও প্রদীপ্ত হোক। দূর-কালের জন্ম বিশাল সৃষ্টি আর যথনই হোক, প্রাণাস্তক সংগ্রাম-কালের মধ্যে সম্ভব নয় কথনো।

কড়া রোদ আজ সকালবেলা থেকে। তুপুরের পর একপশলা বৃষ্টি হয়ে চারিদিক ঠাণ্ডা হল। রেখার হাতের লেখা ছাপার অক্ষরের চেয়েও ভাল। চেয়ারের উপর উবু হয়ে বদে সে ভীক্ষমুখ পেজিল দিয়ে সবদ্ধে লিখে যাছে টেলিল-কাগজের উপর। চারিদিক নিঃলন্ধ। হাই উঠছে যুখীর, চোখে খুমের আবেশ। একসময়ে চোখ বুজে খাডাটি রাখল পাশবালিশের উপর। খুমুবে না, ঘটনাগুলো পর পর ভেবে নিছে। না, সে খুমুবে না—ঐ জিপশুলো শেষ হয়ে গেলেই ভো রেখা আবার কাপির জন্ধ ভাগিদ দেবে। খুমুলে চলবে না এখন…

\* \* 1

ফিসফিস করে কথা বসছে করে। জনেকগুলো কণ্ঠ, আর এড আত্তে বসছে যে বোঝা যায় না। কাচের চুড়ির আওয়াজ। যুথী যেন প্রশ্ন করেঃ কে ভোমরা ভাই ?

একটি কণ্ঠ স্পষ্ট হল খানিকটা। বলে, নাম গুনে কি হবে !
একটা কথা বলো ভো ভাই, এর পর আমার কি খরে নেবে ! কী
দোষ আমার ! গ্রামস্থ মাছব পারল না—দিনছপুরে চোখের
উপর খামীকে টেনে-হিঁচড়ে কোখায় নিয়ে গেল—আছো, বেঁচে
আছেন ডিনি, না ধর পোড়ানোর মতো তাঁকেও পুড়িয়ে মেরেছে !
আমি তো বিছানার পড়ে সেই খেকে—

চোখ ভূলে দৃষ্টির সামনে ষ্থী খেন থেখন্তে পাচ্ছে, বিশীর্ণদেহ বউটি রস্কন্দ্রোতে ভাসছে। একটি ত্রণ পড়ে পাশে।

আরও দেখতে পাচ্ছে সে অনতিদ্রে। গ্রামের মিছিল শহরের সঙ্কীর্প উঠানের থারে যেন থমকে দাঁভিয়ে গেছে। হাজার হাজার মান্ত্র্য ভিডরে ও বাইরে। হাত বাভিয়ে একজন কে টলছে—প্রারিত করতলে হ'টি পরসা। পরসা নর—ব্কের রজে-চোঁরানো হ'টি মাণিক। মৃত্যুপথিক শেব কামনা জানাল —তার সম্বল এট পরসা হটো দেশের কাজে বার বেন। এ পরসা খরচ করা হবে না, মিউজিয়ামে রেখে দেব আমরা। আগামী কালে আবীন-ভারতের নরনারীরা দেখবে যুরে যুরে।

\* \* \*

···দেখ, বস্তার চাল চেলে নিরে কি করো ভোমরা সেই বস্তাটা ? একপাশে রেখে দাও, হয়ভো বা ঠেলে কেল পা দিয়ে। থালি বস্তার চেয়েও বেহাল অবস্থা হয়েছিল আমার। গরনা-পত্র কেড়ে নিয়ে ধাকা মেরে ফেলে দিয়েছিল পুকুরের জলে··

\* \* \*

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে 🖢 কে রে 🔈

স্টফ্টে ছেলে, কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, হাডের ছটো আঙ্ল মুখের ভিতর, কভ অভিমান তার কারার !

কেঁদো না খোকা---

ছোট্ট এক ভাই মরে গিয়েছিল যুখীর—বছর হুরেকও পোরে নি সে সময়। থাকলে আন্ধ সাত-আট বছরের এমনিটাই হত। মরবার সময় গলার ঘড়ঘড়ানি। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, জল গড়িয়ে পড়ছিল চোখের কোণে। পৃথিবীতে এত বাতাস—আর একটুথানি বাতাসের জন্ম বার বার হাঁ করছিল অবোধ অসহায় শিশু: স্বপ্নের মধ্যে সেই থোকা মৃথীর কাছে এসে যেন গাড়িয়েছে দীর্ঘ বছর ছয়েক পরে:

এসে ভাইট আমার—

না—

আরও দে সরে গিয়ে গাড়ায়।

এদো। 'আবার খাবো' সন্দেশ থেতে দেব ভোমায়। হত বার দেব, বলবে—আবার দাও। এমনি খাসা সে সন্দেশ। এসো---

খাব কি করে ? দেখ, দেখ ভো---

কারায় ভেডে পড়ল খোকা। গলায় লাল কমাল জড়ানো। কমাল খুলে সে দেখাল।

ওঃ। শিউরে উঠতে হয় দেখে। গলা দিয়ে রক্তের ধারা বইছে, গলা ছেনা করে গুলি বেরিয়ে গেছে।

থোকা বলে, আমি কত চেঁচিয়েছিলাম—শুনতে পাও নি ? যার কি থিল এঁটে বলেছিলে ভোমনা সব ?

জরুরি আইনে আইেপিটে বাঁধা যে আমাদের । ছোট জেলের বাইরে আবার এক বড় জেল বানিয়ে আটকে রেখেছে গোটা দেশের সমস্ত মাস্থা। কানে শুনে থাকলেও মুখ বুজে আছি। বুকের মধ্যে রাড রয়ে বাচেচ আশুনের।

খোকা বলতে লাগল, ঠেচামেচি গুনে রাজায় গিয়েছিলাম সবাই ইট মারছে দেখলাম ট্রামগাড়িতে। আমিও মারলাম একটা। এই এডটুকু—বড় ইট আমি কি তুলতে পারি ? সভ্যি, দোষের বলে আমি ব্যতে পারি নি—সবাই মারছে, আমিও মেয়েছিলাম। আর অমনি ঘটাগট আওয়াক করে ভেডে এল।

(本 ?

ফিরে দেখেছি নাকি ? কাঁদতে কাঁদতে আমাদের গলিতে তুকলাম : রোয়াকে উঠেছি। দরজার খা দিছি, ও মাগো—বলে ডাকছি মাকে। কট-কট আওয়াল হল, গলা আমার কাঁক চরে গেল। পড়ে গেলাম। পলার এ ছেঁদা জুড়বে কি কোনদিন?…

\* \* \*

পরের দিন সকালে বৃথী আবার কলম নিয়ে বসেছে। সারারাড স্থা দেখেছে, স্বপ্নের জড়িমা সে ঘোচাতে চার না। যুম ভেঙেই লিখতে আরম্ভ করেছে, নেশা পেরে গেছে লেখার মধ্যে…

বলতে পারেন, ঝর্ণর বিয়েটা হয়ে গেছে কিনাং বড়ড উদ্বেগের মধ্যে আছি :

ৰৰ্ণ কে ?

আমার বোন বর্ণলভা। বোন বলে জাঁক করছি নে—সবাই বলত, নামটা ভার পকে বেমানান নর। ভবু বিয়ে হয় না, পাড়ার লোকে ভাচে দেয়। পাড়ার লোক মানে বিজয় আর ভার বল্ধ্বাদ্ধবদের কেউ কেউ হবে। সন্দেহ, করে একদিন আচ্ছা করে পিটুনি দিয়েছিলাম বিজয়কে। কী চোখে দেখেছিল বর্ণকে, তকে ভকে থাকড, কোন সম্বন্ধ নিয়ে এলে বেনামি চিঠি পাঠাত অথবা আড়ালে-আবভালে পাত্রপক্ষের কারও সাক্ষাং পেলে মুখে বলত, মেয়ের খেডি আছে মশায় ইট্র উপর দিকটায়। পাড়ায় ছেলে আমরা এতটুকু বয়দ থেকে দেখে আসছি।

শেষাশেষি স্থাপ্ত দ্র-দ্র করত তাকে দেখলে। বাড়ির ভিতরে
মা দিদি এঁদের কাছেই শুনেছি। এরই ফলে কিনা বলতে পারি নে
—বিজয় একেবারে প্রাম ছেড়ে নিরুদ্দেশ। জুত হয়ে গেল, বিয়ে
সাব্যস্ত করতে তারপর আর একটা মাসও লাগল না। থুর বড়ঘর
—তারানাথ দত্ত মশারের মেজ ছেলের সজে। মনের ফুর্তিতে
তোমাদের কলকাতার শহরে এলাম বিয়ের বাজার করতে। কিছু
কিনেছিও। তারপর গওগোল। কিন্তু গওগোল বলে থামবার
উপায় তো নেই—দিন এগিরে আসছে, মররাকে বায়না দেওয়া হয়

নি তথনো, বাজি গিয়ে বন্দোবন্ত করতে হবে। সেস থেকে সকাল সকাল খেয়ে সবে কলেজ খ্রীটে পড়েছি···

ফুটফুটে এক বিয়ের কনে। আইবৃড়ভাত হয়ে গেছে, লাল-পেড়ে নুডন কাপড়-পরা, ভাতে হলুদের দাগ। কচি-কচি মুখ—বছর বোল বয়স হবে, সকলেবেলার রোদ পড়ে মুখখানা সোনার মতো বিকমিক করছে।

ভিড়ের মাঝখানে ঢুকে পড়ে। ঝর্ণজভা। শিগ্রির। বিয়ে আর ক'টা দিন পরে, এভ সামনে এগিয়ে শাড়ায় ?

কড়া গলার হুমকি আসে: খাড়া হও—এটা সরকারি অফিস। যোল বছরের মেয়ে ছুটে এসে বৃক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

আমাদেরই সরকার। জাতির সেবক তোমরা—বিদেশির গোলাম নও। সরো, আপিসের ছাতে নিশান উড়াব।

মানা করছি। ভবিরাৎ ভেবে দেখা।

এক ঝাপটা বাডাস এস-শতপত করে উড়স পতাকা ! সক লক মানুষের কড আকাজ্জা কড বর আর কড খোণিতে রভিন পতাকা আমাদের !

क्य-क्रें!

পড়ে গেল অর্থলতা। নিশাস নিতে পারছে না, বাঁ-চাতে মাটি হাতড়াছে: ভানহাতও কাঁপছে ধর-ধর করে। পতাকা মাটিভে পড়ে গেল, মুঠোর মধ্যে ধরা আছে তবু। এদিক-ওদিক অসহায় দৃষ্টিতে তাকাছে।

জনতা ভেদ করে ছুটতে ছুটতে এল এক যুবা। পভাকা পুষে নিশ ভার হাত থেকে।

এই যে আমি--

আয়ত চোখে ধর্ণজভা একবার ভাকাল। ভারপর চোথ বৃচ্ছে এল। ক্রম, ক্রম।

বি**জয়ও প**ভেূ গোল ভার পালচিতে। বর্ণলভার রাগ মিটে

গেছে ৷ মরা মূথে কথনো হাসি দেখেছ ? দেখ ঐ চেয়ে-...

এ কী হল। এক থেকে আর এক হাতে চলেছে সেই বিশাল
পতাকা। কত গুলি করল নিরন্ত্র মান্তবের উপর। গতি নিরুদ্ধ
হয় না—হাউরের মতো তীর-গতিতে ছুটে আসছে। আর পিছনে
সংখ্যাতীত ছোট ছোট পতাকা উত্ত প্রস্কাপতির মতো যেন
অভিনন্দন জানাচ্ছে বৃহৎ পতাকাটিকে। সহসা ও কি । কনেস্টবল
আঙুল ভূলে দারোগাকে দেখায়। গওগোলের মধ্যে কে কখন কি
ভাবে হাতে উঠে পতাকা বেঁশে দিয়ে এসেছে। যেখানে বন্দুক ধরে
দাঁড়িয়ে—ঠিক ভার উপর, একেবারে মাথার উপরে পতাকা উড়ছে।
বাঁধা লেগে যায়, থানাটাই যেন এক খদেশি ছুর্গ। হাত কামড়াতে
ইচ্ছে করে দারোগার। রাগে দিশা না পেয়ে বন্দুক ছুঁড়েল সে
পতাকা ভাক করে। উড়তে উড়তে পতাকা যেন বিজ্ঞাপ করে বন্দুক
আর বন্দুকধারীদের দিকে।

দারোগা গর্জন করে ওঠে: পাঁচ-পাঁচ জন ভোমরা গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে আছ নাকি ? ভলে ভলে ভোমরাও নিশ্চর বদেশি দলে।

কনেস্টবলরা বিনাবাক্যে উর্দি-চাপড়াস থুলে রেখে দিল।

যাও কোখায় ? অত সহতে ছাড় পাওয়া যায় না। অ্যারেস্ট করা হল ভোমাদের।

সে বরঞ পরে দেখবেন স্তার আপনি কোন পথ ধববেন, এখন ডাই ভাবুন। থানা ঘিরে ফেলেছে।

(6)

ছাইরঙের ট্রাক একের পর এক সারবন্দি আসছে—ইংরেঞ্চ সরকার মরে নি, তার নির্ভূল অকাট্য প্রমাণ। সাদা আর কালো সৈক্স শিশিরের মহকুমা-শহর ছেরে ফেলল. ব্টের দাপে অলিগলি কাঁপিয়ে বেড়াছে। চৈত্রমানে শিম্লবনে কল-ফাটার মডো লুইস- গানের আওরাজ। শহর যারা দখল করতে এসেছিল, কে কোথায় ছিটকে যাচেছ। বেড়াজাল কেলার মডো টেনে-হিটডেড় বের করছে ডাদের।

পূর্ব-পাড়ার ভিতর পালিয়ে আছে নাকি বড় একটা দল :

এক-একটা রাস্তা ধরে বাড়ির পর বাড়ি খানাডল্লাস হচ্ছে। ধবর
ঠিকই—অনেক গুলোকে পাওয়া গেল। ক্ষেপে গেছে যেন শিশির।
গুপুর গড়িয়ে গেছে, নাওরা-খাওরা হয় নি, কপালের শিরা দপ-দপকরছে, চোখ লাল। ভার পাড়িতে ইটের বৃষ্টি হয়েছিল এই রাস্তায়।
অকথা গালিগালাজ করে বেনামি চিঠি দিয়েছিল। বজ্জাতগুলোকে
সিধে না করে সোয়ান্তি নেই। সেই শেবরাত্রি থেকে অবিশ্রাম
ছুটোছুটি করছে সার্চ-পার্টির সলে। আর এর পরের অধ্যায়ও সাবাস্ত করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। সরকারি ক্ষতি কি পরিমাণ হয়েছে, ভার হিনাব করা হচ্ছে। ছুনো অন্তুত উপ্তল করবে পাইকারি-জরিমানা
করে—বিশেশ-করে এই পাড়াটার উপর।

নিবারণের বাড়ির সামনে এসে সে প্রসন্ত হল। দরজা বন্ধ। পাড়ামর এত সোরগোল, জানলার একটা কপাট খুলে দেখবার পর্যস্ত কৌতৃহল নেই।

একজন মনে করিয়ে দিল: এটা বাদ থেকে গেল স্তার---

দরকার হবে না। আমার নিজের লোক। ও-দিকটা শেষ করতে লাগো ভোমরা---আমি আস্ছি।

ঘা দিল দরজায়। সাড়া নেই: শিকল ধরে জোরে নাড়া দিল। ডাকতে লাগলঃ আমি গো আমি। ভয় নেই, বদেশি-টদেশি নই আমি:

সন্দেহ জাগে, বাড়ি ছেড়ে এরা চলে গেছে নাকি কোখাও ?
অনেক ভাকাডাকির পর জানলা খুলে গেল। নিবারণঃ
শিশির বলে, জল-ভেটা পেয়ে গেছে সেরেস্তাদার বাব্ । দোর
খুলুন।

হতভভাষে মতো চেরে থেকে নিবারণ বললেন, আক্রে—
শিশির হেসে উঠল। বলে, সব ঠাণ্ডা—কোন ভর নেই। বড়চ
কট্ট হয়েছে, একট্যানি জিরিয়ে যাব। কই, কি হল ?

অবশেৰে নিবারণ দর্মা খুললেন। মনমরা ভাব। কি ব্যাপার বলুন তো ?

সক্ষ পথটুকু অতিক্রম করে বৈঠকখানার পা দিয়ে খিলির শিউরে উঠল। যে জক্তাপোষে এসে দে গড়িয়ে পড়ত, দেখে—আষ্ট্রেপিষ্টে ব্যাপ্তেজ-বাঁধা একটা মানুষ ভার উপর। মেজেভেও হু-জন—পা ফেলবার জারগা নেই। খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘরে দেখা গেল, সেধানেও ঐ অবস্থা। বাড়ি বেন হাসপাভাল। ভার সরকারি পোশাক দেখে রোগিরা বিচলিত—ক্ষমতা থাকলে বোধকরি ছুটে পালিয়ে হেত।

কাজন বাটিতে করে বালি আনছিল এদের কারও জ্বন্থে। তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। যেন ভূত দেখেছে, এমনি আভত্তিত চেহারা।

ছঁ—বলে জুক আফোশে শিশির একবার নিবারণের দিকে আর একবার কাজলের দিকে ভাকাল।

কাজন সামলে নিয়েছে ডডক্ষণে। পর্বিত হাস্থে সহসা বলে উঠল, আমার দাদার ধবর পাওরা গেছে, গুনেছেন ? সিলাপুরে আলাদ-হিন্দ দলে মিশেছেন। ইংরেজের সলে লড়াই হবে বলে তাঁদের ট্রেনিং হচ্চে সেখানে।

পা টলছে, শিশির দাঁড়াতে পারছে না। বলে পড়ল ভক্তাপোবে আহত মানুষটার পাশে। মিনিট করেক গেল, ভারপর উঠে দাঁডিয়ে কাজলের দিকে চেয়ে বলে, যাচ্ছি কাজল, দরজা বন্ধ কর।

কয়েক পা গিয়ে পিছনে তাকায়। কথাট সে-ই তেজিয়ে দিয়ে বেরিয়েছিল, এতক্ষণে নিশ্চয় ওরা খিল এঁটে দিয়েছে। ছাসিমুখে কোনদিন ওরা আর দরক্ষা খুলে দৈকে না। বাড়ি ফিরে এসে শিশির চন্দ্রার চিঠি পেল:

একাই চললাম, ভূমি এলে না। এ চিঠি বখন পাবে, তখন আমি বরানগরের বাড়ি খেকে অনেক—অনেক ল্বে চলে গেছি। এই বাংলারই প্রভাৱে মণিপুরের একটা অঞ্চল প্রোপুরি স্বাধীনতা পেয়েছে—সেই তীর্থভূমিতে চলেছি আমি। যার জক্ত ক্ষুদিরামকানাইলাল খেকে চট্টগ্রামের পূর্ব দেন অবধি হাসিমূথে ফাঁসিকাঠ চূম্বন করেছেন। ভাঁদের স্বপ্ন মঞ্জরিত হল এতকাল পরে। জানি এ ক্ষণিকের, র্টিশের অন্ত ভীক্ষধার এখনো—মৌশ্বমি ফুলের মডো এ স্বাধীনতা স্বল্পনায়ী। আসমুক্ত হিমালয়ে পূর্ব স্বাধীনতার আনন্দ-দিন এ জীবনে চোখে দেখব কিনা জানি না— আমি চললাম পোনে ছ-শ্বছরের কালরাত্রির পটে ক্ষণ-বিত্যুতের বিকিমিকি ছ্-চোখ তরে দেখে নিতে।

শুধু দেখা নয়, কাক আছে আমার। নেভাজির গবর্ননেউ থেকে জরুরি ভাক এসেছে। কাজ সকলেরই, কিন্তু আলকের অসম-সংগ্রামে আহ্বান ঠিক ঠিক সকলের কানে পৌছানো যাছে না। যদি কোনদিন শুনভে পাও, বুলেটে আহত হয়ে মারা গেছি, সেদিন কিন্তু আর রাগ করে থেকে। না। দেশব্যাপ্ত রাজস্য নিমন্ত্রণে ভোমার চন্ত্রা বোগ না নিয়ে পারল না।

পুনশ্চ করে লিখেছে:

কাল রাত্রে দশুরমতো বগড়া হল বাবার সঙ্গে। জীবনে তিনি আমার মুখদর্শন করবেন না বলেছেন। স্বগ্নেও কি ভেবেছেন, তাঁর মুখের কথাই ঘটতে যাচেছ সভিয় সভিয়ে আমারও অভ্স্থ মন—অনেক অশোভন কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এঁরা ভাববেন, রাগ করে আমি ভোষার কাছে চলে গিয়েছি। কিমা ভোষার দেশের বাড়িতে।

ভোমার প্রতি আমার কর্তব্যচ্যুতি হল, এর জন্ত নায়ী কালসন্ধি। চিরাচরিত নিয়ম-নীতি ক্রত বিবর্তিত হয়ে নব জীবন-প্রণালীর অভাদয় হচেছ। আমাদের ছোটু নীড় ভেষে গেল সেই আবর্তে। সেই বিপুদ প্রবাহের বড়-কুটো আমরা---ছংব এই, ছ্-বনে একসঙ্গে ভাসতে পারলাম না।

চিঠি পড়ে শিশির স্তব্ধ হয়ে রইল। খানিকক্ষণ পরে রাখালকে ভাকল: রাখাল, ভুই নেশে যেতে চাচ্ছিলি—

হাা। দাও না ছুটি, খুরে আসি মাসধানেকের মতে।।

যা: সংক্ষার গাড়িতে চলে যা আক্লকে:

শাস্ত গস্তার কণ্ঠবর, রাগের কোন লক্ষণ নেই। রাখাল মনের আনন্দে বান্ধ গোছাতে গেল। পাধনা থাকলে এই মুহুর্তে উড়ে চলে থেড, সন্ধ্যার গাড়ির জন্ম অতক্ষণ অপেক্ষা করে থাকড না—এই ডার মনের অবস্থা।

শিশির তাকিয়ে দেখতে। স্নান করল না, খেল না। ফাইলের গালা নামিয়ে নিয়ে বলে গেল, সরকারি ক্তির হিসাবটা এখনই শেষ করে ফেলবে: ভ্রা-পিক্ল ভার পাশে। আসুক না, কে আলবে তার সামনে শক্রভা সাধতে। কাইল আর পিস্তল—ছুটো জিনিসই যথেই জীবনের পক্ষে, মান্থবের কোন প্রয়োজন নেই।

## (50)

পরেশ ভাক্তার রোগি দেখে একটা কৃড়িতে বাদায় ফিরেছেন। থেতে বদেছেন ঠিক একটা-ছাবিদশে। কাপড়চোপড় ছাড়া, স্নান করা—সমস্ত এই ছ-মিনিটের মধ্যে। একদিনের ব্যাপার নয়—এটা নিত্য-নৈমিত্তিক।

ভক্তোর-দা 🖠

নিশস্তু চোৰে ভাল দেখে না, কিন্তু শক্তেদী কান-একটা স্চ্চ

পড়লেও বোধকরি শুনতে পায়। পিছনের গলি দিরে স্ফ্, ং করে দে রাস্তায় এল।

বাড়ি নেই।

ভাকছে বন্ধিয়। এই আড্ডায় মাঝে মাঝে আদে, নিশ্চু থুব চেনে ভাকে।

ছাত্ত্বজির দিকে চেয়ে বন্ধিম বলে, এইবারে এসে যাবেন-- আর কতক্ষণ! ডিম্পেনসারি খুলে দাও, বসি।

নিশত্তু বলল, চাবি ভাক্তার নিয়ে গেছেন, আমার কাছে নেই :

বলে সে আর দাঁড়াল না কিরে এসে পরেশকে বলে, এইখানেই আঁচিয়ে ফেল বাবু, নর্দমায় যেডে হবে না। কলকেয় আগুন দিয়ে দিচ্ছি—স্থির হয়ে শোও গিয়ে একটুখানি। যা ঘোরামুরি করছ, ভূমি মারা বাবে।

পরেশ ভাক্তার হেদে তার দিকে চেরে বললেন, গুয়ে পড়লে এক্স্নি দোর ভাঙাভাঙি গুরু করবে, ঠেকাতে পার্বি তাদের ? আর ঘরের মধ্যে আঁচাবারট বা কী দর্কার হয়ে পড়ল ?

যথারীতি চৌবাচ্চার থারে পরেশ আঁচাতে গেলেন ওাই নয়—দাঁত খুঁটবার খড়কে আনতে গেলেন রাস্তার পাশে নিমের চারা আছে সেইখানে। বছিমকে দেখতে পেলেন।

তুমি ? কশকাতায় কিবলে কবে ভায়া ?

বহিম বলে, আসা-যাওয়া তো হরদম চলছে। চলবে এখন এই রকম। শুমুন, করুরি দুয়কার আপনার সঙ্গে।

ভা রোদের মধ্যে রাজ্ঞায় শাড়িয়ে কেন ?

উপায় কি ? সাত-রাজার-খন মাণিক আছে আপনার ভাঙা আলমারিতে। তাই ডিস্পেনসারির চাবি সঙ্গে নিয়ে বেক্লেনে আজকাল।

আমি ?

নিশস্তুকে ডেকে বললেন, হাঁরে চাবি নাকি আমার কাছে !

গম্ভার মূথে নিশস্ত কোমর থেকে চাবি বের করে দিল:

পরেশ রাগ করে বললেন, মিথ্যে কথা বলে ভত্তলোককে প্রে দীড় করিয়ে রেখেছিস কেন ?

নিশস্তুও সমান তেকে জবাব দেয়: মনে থাকে না। কী করব, বুড়োমান্তব—সকল কথা মনে থাকে না সব সময়। তারপর কুছ কটাকে বছিমের দিকে চেয়ে বলল, দাঁড় করিয়ে রাখলাম কোথায়, দিবিয় তো আয়েশে পায়চারি করে বেডাচ্ছিলেন ভন্তলোক।

ভিক্ষেনসারি-যমে গেলেন <del>গ্র-জ</del>নে।

পরেশ বললেন, পরশু দেশে চলে যাচ্ছি। ভূমি এসেছ, বেশ ইয়েছে—দেখা হয়ে গেল।

বৃদ্ধির বলে, বসলে হবে না ডাক্তার-দা, আমার সক্তে যেতে হবে এক জায়গায়।

একুনি 📍

দেয়ালের গায়ে ছকে গেঞ্জি ও কোট টাভিয়ে রেখেছেন। সেই
দিকে চেয়ে পরেশ বললেন, কন্দুর বল ভোঃ অনেকের আসবার
কথা, তাড়াভাড়ি ফিরে এসে বলভে হবে আবার। দেশে যাফি
ফিনা—ভার আগে অনেকগুলো জরুরি কেলের ওর্ধপত্র বাতলে
দিয়ে যেতে হবে। কন্দুর ভোমার সে জারগাঃ

বন্ধিম বলে, দূর এমন-কিছু নয়— মধু মিপ্তির পলি। বিক্লা করে নিয়ে যাক্তি না হয়।

বৃদ্ধিমের কুপথ-স্বভাব সর্বজ্ঞমবিদিত। পরেল ছেলে বললেন,
শাতির করে রিক্সা করতে হবে না। পায়ে হেঁটে গেলে লোকে
চিন্তে প্রেশ ভাক্তারকে।

বৃদ্ধিস বলল, বাজির কর্তা বেলা না পড়তে বেরিয়ে যান। শিগ্যির উঠুন ভাহলে ডাক্তার-দা।

বেশ 🖠

কোট কাঁথে চাপিয়ে ধৃলি-ধৃসর স্তাত্তেলে পা ঢুকিয়ে ডাকার

विविद्य পড़रननः

विषय वरण, कामांगे। शारय भिन फाउनात-मा, विरमव এक कार्यशा विना !

খানিক গিয়ে পরেশ বললেন, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ নিয়ে এলাম না—রোগটা কি বল ভো ভায়া গ

ডাক্তারের কানে বন্ধিম চুপি-চুপি বলল, গ্রেমরোগ।

মিটি-মিটি হাসতে হাসতে আবার বলল, রোগি এই আপনার সঙ্গেই যাছে।

পরেশ সবিস্ময়ে এক মুহূর্ত ভার দিকে তাকিয়ে রইগেন। বললেন, রাস্তায় রাস্তায় খুরে কি রোগের চিকিচ্ছে হবে ? ডিস্পেনসারিতে বসেই ভো ভাল ভাল টোটকা বলে দিতে পারভাম।

বলে পরেশ উদ্ধাম হাসি হেনে উঠলেন।

বৃদ্ধিন বলে, চক্রা এই বিয়ের প্রস্তাব আনে। মেয়ে দেখতে যাছি। মানে, মেয়ে অবক্ত আমি দেখেছি—কিন্তু গদিয়ান হয়ে বনে কাছাকাছি ভাল করে দেখতে পারি নি ভো, দেইটে আজ হবে। আপনি দেখবেন—পছন্দ নিশ্চয়ই হবে। বাবাকে বলে-কয়ে কাজটা যাতে হয় সেই রক্ষ করতে হবে ভাক্তার-দা। চক্রা নেই, আপনিও চলে যাছেন—যাবার আগে বাবার সক্তে দেখা করে টিকিঠাক করে দিয়ে যাবেন।

পরেশের বিষম উৎসাহ। বলেন, ইশ আথে বলতে হয়।
ভাল খাওয়ায় এনব শুভকর্মের ব্যাপারে। মিষ্টি-মিঠাইয়ের জায়গা
হবে কোখায় ? আগে জানলে ভরপেট এমন করে নিশস্কুর ডাল-ভাত
ঠিমে আসভাম না।

শৃত্যধনি! এত শৃত্য বাজে কেন? চারিদিক ডোলপাড় করে ইলেছে। যুখী ছুটল—সরু গলি ছাড়িরে রাজার পড়ল। শব্যাত্রা চলেছে। লোক বেশি নয়—বেশি ভিড় যাতে না জমে, সেজন্ত যুর-পথে এই জনবিরল অঞ্চল দিয়ে বাচেছ। আজকাল রোজই প্রায়ে যাচেছ এই রকম ছটো-একটা দল। রাস্তার গু-পাশে একটি প্রাণীও বোধকরি ঘরের ভিতরে নেই। বউ-মেয়েরা উলু দিছে, খই আর ফুল ছড়াছে, মায়েরা চোৰ মুছছেন আর শন্ধ বাজাছেন। যুড়া নিয়ে মহোংসব পড়ে গেছে। এ মুড়া প্রালুজ করে ডোলে। যাদের বয়ল কম আর রক্ত চঞ্চল, ঘরে পড়ে খাকা দায় হয়ে পড়েছে ডাদের পক্ষে।

ভারপর ফিরে আসছে যুখী উন্মনা হয়ে: আর একটা মৃত্যুর কথা কে যেন আৰু বলছিল—টেলিফোন-কোম্পানির একস্পন মারা পভেছে রাস্তার ভার মেরাহত করতে গিয়ে। মানুষ্টার রক্তাক্ত দেহ যথী যেন চোখের উপর দেখছে। অসাড ওঠ ছ'টি কেঁপে উঠল. অতি মৃতু কঠে যেন সে তুঃখ করছে : আমার কথা 'সংগ্রামে' লিখবে না তো তোমরা। কেনই বা লিখবে 🔈 অদৃষ্ট আমার দেখ- মরাটা **একেবারে রুখা হয়ে পেল। দেশের কাজে মরেছি, কেন্ট বলবে না।** অথচ কাব্ধ করতে করতে মহলাম তে৷ ঐ সময়ে আর নশব্ধনের লকে। মই বেয়ে লোহার পোন্টে উঠেছিলাম। অফিলে থেকে ছকুম দিল: যাও। না এলে উপায় কি বলো ? বেরুবার সময় পা ঠকঠক করছিল, ডামাডোলের মধ্যে এগ্রডে মন চাচ্ছিল না : আবার ভাবলাম: সরকারি মানুষ আমি-ক্ত টমিগান বেনগান পাহার দিয়ে থাক্বে আমি যখন কাজ করবঃ কে কি করতে পারে আমার ৷ একচকু হরিণের মতো একটা দিক খেকেই আশহা করেছিলাম আমি-স্থপেও কি জানি, আমাণের টমিগান উভত হবে আমার দিকেই 📍 আইন শুনেছি, পায়ের দিকে গুলি করতে হয়— আমার অদৃষ্টে বুকে এসে লাগল, খোঁড়া পায়ে বেঁচে থেকে যে সরকারি পেন্সন ভোগ করব, সে উপায় রইল না। বলতে পার, কড টাকা খেসারত পাঠিয়েছে আমার ব্যক্তিতে গ্লাল্ডর মান্তর নই-- নে

খবর রাখতে যাবে কেন ডোমরা, কে ডা নিয়ে হৈ-চৈ করতে যাচ্ছে।
আমার মড়া নিয়ে যাথার সময় শহু বাজায় নি, ফুল ছড়ায় নি,
ভোমাদের কোন সভায় আমার নাম উঠবে না কোনদিন—সেই স্থ বিবেচনা করে খেসারত বেলি পাওনা হয় কিনা বলো ?

রাসবাগানের পাঁচিল এক পালে থানিকটা কেন্তে প**্**ড্ছে। পাঁচিল টপকে রেখা টিপি-টিপি আসছে।

রেধার ভাব দেখে যুখী আকর্য হল : ও পথে বে ?

শ্বান পেয়ে গেছে দিদি। মোড়ে শাভিয়ে আছে, তাই দেখে মুড়ুং করে আমি বাগানে চুকে পড়লাম।

য্থী বিশ্বিত হয়ে প্রশ্ন করে, কে ?

রেখা বলে, কুট্র-ছ ছ-জন । ওর একটাকে ভাল করে চিনি

-- চলমা-পরা ফর্পানতো যেটি। একজনে চিনিরে দিয়েছিল। চিনে
রাখতে হয়, দায়ে-বেদায়ে দরকারে লাগে। আখার কাছে দাও

দিকি কি আছে তোমার মালপত্তার। আমার যা ছিল, কাল

সরিয়ে দিয়েছি। কট, লিগসির--

কাগজপত্র শাড়ির নিচে নিয়ে রেখা বেসন এসেছিল, নিঃশক্ষে তেমনি ভাঙা-পাঁচিল পেরিয়ে অদৃশু হয়ে গেল ৷

একটু পরেই বাইরের দরজায় কড়া নড়ে। ইন্দ্মতী বুমুচ্ছেন। অনবর হ কড়া নাড়ছে। কেউ সাড়াশক দের না।

कि शिर्म जक्रमरम प्रमा धूमन ।

मनिरमधन वाव् कारहर ?

না ৷

পরেশ ডাক্তারের দিকে চেয়ে কৈকিয়তের ভাবে বন্ধি বলে, রোজই ডো এই সময় থাকেন জানি। ছটো থেকে ডিনটে অবধি থাকেন, ডাই ডো জানি।

যুখী মনে মনে হাসে। উ:, কভ খোঁজখবর নিয়ে কড আলা

করে এদেছ ! আক্ষকে তা বলে স্থবিধে করতে পারছ না কোন রকমে:

ৰি বলল, বাবু মকস্বলে গেছেন, আজকাল প্রায়ই গিয়ে থাকেন।
মা আছেন, কি দরকার বলুন। কোথা থেকে আসছেন আপনারা ।
পরেশ বললেন, আছো, মাকে গিয়ে বলো, পাত্রী দেখতে এসেছি
আমরা। ছেলের বন্ধু এই ইনি, আর আমি পরেশচন্দ্র মজুমদার—
মেডিক্যাল প্রাকটিশনার।

প্রায় সঙ্গে সজেই পালের দরজা খুলে যুখী এলো। কি বলছিলেন আপনারা ?

বৃদ্ধিমের দিকে চেয়েই যুখী প্রশ্ন করল। বৃদ্ধিম খেমে উঠেছে।
না—জক্তির কিছু নয়। আর এক সময় না-হর আসব।

আসবেন বই কি ৷ বখন আসা শুক্ত করেছেন, ছাড়বেন কি সহজে ৷

চলে যেতে গিয়ে আবার ফিরে দাড়াল। বলে, মেয়ে দেখার অজুহাতে আসবেন না আর। নভুন আর-কিছু মুখে নিয়ে আসবেন।

বোকার মতো ফ্যা**লফ্যাল ক**রে ভাকিয়ে পরেশ ভাক্তার বললেন, কেন, মেয়ে দেখায় দোষটা কি হল গ

মেয়ে বিয়ে করবে না আপাড়ত। অস্তুত বাকে তাকে তো নয়ই। বলে নাটকীয় ভাবে যুখী ঘৱে চুকে পড়ল।

পরেশ ডাক্তার বললেন, রায় বাহাছরের ছেলে, বে-লে পাত্র হল !
ডাডাক্ষণে দড়াম করে দরকা বন্ধ করে দিয়েছে যুখী: বৃদ্ধি
আর পরেশ মুখ চাণয়া-চাওবি করেন: ঘবের ভিতর থেকে যুখী
ছকুম করছে, বালতিতে গোবর গুলে আনতে পারিস রে সভুর মা !

গোবৰ এখন কোগায় পাই দিশি ?

না-হয় থানিকটা চূণ আর আলকাভরা ?

থিল-খিল করে সে হাসছে, শুনতে পাওয়া গেল।

পরেশ ডাক্তার বৃদ্ধিমর হাড ধরে টান দিলেন : গডিক সুবিধের নয় ভায়া। সরে পড়া যাক। দক গলিটা পার হয়ে এসে পরেশ বললেন, পাত্রী তা হলে ওই ? অপমানে বন্ধিমের মূব কালো হয়ে আছে। চলতে পারছে না, টলে পড়ে যায় যেন! কিন্তু পরেশ নিবিকার, হা-ছা করে হাসছেন। এত বয়স অবধি পৃথিবীর বহু-বিচিত্র রূপ উপলব্ধি করেছেন, আছকেও তিনি যেন এক নতুন প্রহসনের নিলিপ্ত দুর্শক।

বহিমের দিকে চেয়ে ডাক্তারের হাসি থেমে গেল।

হল কি ভারা, মন ধারাপ করবার কি জাতে ? পৃথিবীতে পাত্রী এই একটামাত্র নয়। দেখ না---ছ্-মানের মধ্যে এমন বট এনে দিচ্ছি, যার পারের ধারে এ খেয়ে দাড়াতে পার্বে না।

বৃদ্ধিম বলে, আমাদের আগো-পাগুলা চাবুক মেরে গেল ডান্ডার-দা---

কটা রঙের দেমাকে। ভূমিও মেরো চাবৃক— বউভাতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেও। এর আছে বাইরের রূপ, নে মেয়ের ভিতর-বার ছ'দিকেই। নীলগজে গিয়েই ব্বরাধ্বর নিয়ে আমি রায়বাহাছরকে চিঠি দেব।

## (55)

পরেশ ডাক্তার কথা রেখেছেন, নীলগঞ্জ গিয়ে ক'দিন পরেই নৃসিংহকে চিঠি দিলেন। আরও খৌক্রখণর নিয়েছেন ডিনি, পাত্রীপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ডা হয়েছে। রাহবাহাছর যেমনটি চান, ঠিক ভেমনি। দাদামশায়-দিদিমা পাত্রীকে কলকাঙায় পাঠাতে রাজি নন, আত্মসত্থানে বাথে তাঁদের। অতএব হয় রাহবাহাছর নিজে এগে কথাবার্ডা পাকা করে যান, নয় ভো অবিলম্থে কাউকে পাঠিয়ে দেবেন এখানে। যদি পরেশের বাড়ি ডিনি পায়ের ধূলো দেন, এত বড় সৌভাগ্য সত্যি সভা বদি ঘটে—ভা হলে তাঁকে আর কিছু ভারতে হবে না, পরেশই সমস্ত ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।

নৃসিংহরও পছনদ নর, পাত্রীপক্ষ শীওলাঠাকর্মনের মতো মেয়েকাঁধে দশ ভ্রারে দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়াবে। শেবটা চম্প্রার ব্যবহারে
তাঁর মনে আরও বিষম দাগা লেগেছে। সংসারে কারও উপর নির্ভর
করতে তিনি রাজি নন। তেবে চিন্তে নিজেই রওনা হয়ে পড়লেন,
পাত্রীর মা-দিদিমা দাদামশায় জ্ঞাত-গোষ্ঠি ঘর-বাড়ি-গ্রাম নিজের
চোধে দেখবেন, কুল-শীল আচার-বাবহারের খোঁজ নেবেন। অহ্
কাউকে দিয়ে এ সব হবে না। শরীর ক্রমে অপট্ হয়ে পড়ছে, সব
ভেলেমেয়ের বা-ভোক স্থিতি হয়েছে, এই শেষ দায়িছ-বিজেমের বিয়ে
দেওয়া। বিজিমের চেয়ে নিজের ভবিত্তং আয়েশ-আরাম বেশি নির্ভর
করতে এই বিয়ের উপর। পরেশ ডাক্তারকে দেখে আসছেন আনক
নিন, ভার উপর গান্থা আছে। ডাক্তার লিখেছেন—তাঁর ওখানে
গিয়ে একবার পৌছতে পারলে কোন রকম আর অস্থবিধা হবে না।

নীলগঞ্জে রেল-স্টেশন আছে। স্টেশনের উপরেই ডাক্টারের বাড়ি। বাড়ি ডোট—খান পাঁচেক মাত্র হর। এখন সমস্টটাই হাসপাডাল।

পরেশের মৃথে সবিস্তারে শুনে আরো চমংকৃত হলেন রায়বাহাত্র: বাজে ভাততা দেবার মানুষ পরেশ ডাক্তার নন। পাত্রী
দেখতে ভো ভালই—গৃহস্থালী-কাজকর্ম জানে, আর অভি-নরম
তরিবং। নির্ভূল উচ্চারণে গীতা পড়তে পারে। দিদিমার সে
আমলে শিক্ষিতা বলে নাম ছিল, ডিনি নিজে যত্ন করে নাডনীকে
বাংলা-সংস্কৃত শিথিয়েছেন:

রায়বাহাছর আগ্রহে জিল্ডাসা করেন, কদূর এখান থেকে ওঁদের গ্রাম ?

নৌকোয় যাবেন, ঘণ্টা চারেক লাগতে পারে। আমারও যাবার ইচ্ছে, কিন্ত জিন-চারটে দিন দেরি করতে হবে ভা হলে। একটা টাইফয়েজ আর একটা ডবল-নিউমোনিয়ার রোগির এখন-তথন অবস্থা। তাদের একটা গতি না হওয়া পর্যন্ত এক-পা নড়তে দেবে

#### না এখানকার মাতুষ।

আবার বললেন, কিছু দরকার নেই—স্বচ্ছনে আপুনি এক। চলে যান। চেনা-মাঝির নোকে। ঠিক করে দিছি, কোনরকম অসুবিধা হবে না। আর সে যা বাড়ি, বেমন অমান্তিক বাড়ির মানুষজন— দেখে ভাজ্কব হয়ে যাবেন।

বিকালবেলা রায়বাছাছর জীশচন্দ্র দত্তর বাড়ি পৌছলেন।
সাবেকি দোভলা বাড়িঃ বৈঠ÷খানাটা খুব বড়, ঘর নয়—মাঠ
বললেই চলে। জীশচন্দ্রের ছেলে বিনয় জন করেকের সঙ্গে চাপাগলায় কি আলোচনা করছিল, রায়বাছাছর গিয়ে পরেশের চিঠিখানা
ছাতে দিতে ভটস্থ হয়ে উঠল—কি করবে, কোখায় নিয়ে তাঁকে
সমাবে ভেবে পায় না।

হাত-পা ধুয়ে তারপর রায়বাহাত্র করাশে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে বসলেন। আলাপ-পরিচয় হচ্ছে। বিনয় বাজি থাকে না---পৃলিশ এ অঞ্চলে ইদানীং বড় বাজাবাজি লাগিয়েছে, দেই সম্পর্কে আসতে হায়ছে। পরও দিন এসেছে—কালকর্ম মাটি হয়ে বাছে, যাবার জল্ম সে ভটফট করছে। ক্রোশ পাঁচেক দ্রে এদের মৌশা আছে, চাববাস নিয়ে সে থাকে সেই জায়গায়। ছ-খানা লালল। গরু-ছাগল হাঁস-মুরগি পোষা হয়়। এক মন দেড় মন হুধ পাওয়া যায় প্রতিদিন। মাখন তুলে নিয়ে সেই হুধ গঞ্জে চালান যায়। ধান ছাজ়া তরিভরকারির ক্ষেত্ত আছে। তার ভাগনে অর্থাং পাত্রীর বড়ভাই অনেক যোগাড়যন্তর করে ও-বছর বস্থে থেকে একরক্ম লম্বা-ক্রাশ তুলোর বীজ আনিয়ে দিয়েছে। এই তুলোর চাবটা ঠিক ঠিক যদি লেগে যায়, খাওয়া ভো চলছেই—পরাটাও যোলআনা ক্ষেত্র থেকে আদায় হয়ে যাবে।

রায়বাহাছুর প্রশ্ন করেন, কি করে ভোষার সেই ভাগনে ?

বিনয় হেসে বলল, কী করবে! কখনো আশ্রমের পাণ্ডাগিরি করে, কখনো গলাবাজি করে বেড়ায় এগাঁরে-সেগাঁরে, কখনো বা জেলে যায়।

তুলনায় রায়বাহাগ্রের বহিষের কথা মনে পড়ে। পবিত কঠে বলেন, পড়াশুনো করলে না কেন ভোমরা ? না ভূমি, না ভোমার ভাগনে। অথচ শুনেছি দে-সামলে শিক্ষিত পরিবার বলে নাম ছিল দস্ত-বাড়ির। মেয়েরা অবধি ভাল লেখাপড়া স্কানতেন।

বিনয় বলল, ভাগনেটা চেষ্টা করেছিল আনেক দিন। কডকগুলো টাকার প্রান্ধ করে শেষে বাভি এলে বসল। মিছে আর শহরে পড়ে থেকে লাভই বা কি বলুন ? পাশ করলেও চাকরিবাকরি হবে না ভো আমাদের।

কেন হবে না । ধরো, যদি দেয়ই কেউ জুটিয়ে । যুদ্ধের বান্ধারে থুব আন্ধকাল চাকরি মিলছে।

বিনয় বলে, পোষাবে না। পেরে উঠব না আমরা। চাকরির হাল যা শোনা যায়—সকালবেলা উঠে হুটো ভাত নাকে-মুখে ওঁজে বেকতে হয়। বাবা রে বাবা। মান্ত্য বলে তো মনে হয় না চাকরেগুলোকে। পাড়াগেঁরে মান্ত্র আমরা—ভেবে পাই নে, সমস্তটা দিন কেমন করে ওরা একটা ঘরের মধ্যে থাকে।

যাই হোক—নুসিংহ খুশি হয়েছেন। দত্তমশায় উপরের খর থেকে নামেন না—নামবার ক্ষমভাই নেই ওঁরে। সৌদামিনীই আসল কওঁ। এ বাড়ির। আলাপে-আচরণে মেয়েলোকের পক্ষে এমন সন্ধোচহীনতা আশা করা যার না এই অন্ধ পাড়াগাঁরে। দেখে নুসিংহ বিশ্বিত হলেন। বাসন্থীকেও ছু-একবার দেখা গেল। বয়স যা, যে তুলনার অতি ছেলেমালুর দেখায়। পাত্রী যে এরই গর্ভজাত সন্থান, না বলে দিলে কেউ ধরতে পারে না। এ মেয়েরও উপর আর এক ভাই রয়েছে! বিষাদের ছায়া বাসন্থীর শান্ত মুখখানার উপর। রায়বাহাছের সৌদামিনীর মুখে কিছু কিছু শুন্লেনও ডার

হংখের কাহিনী। কট্ট হয় ভার মুখের দিকে চাইলে।

ভারপর রায়বাহাছর সৌলামিনীকে ভাগিদ দিলেন: মা-লক্ষীকে নিয়ে আসুন ভবে এইবার—বেলাবেলি দেখে নিই। ভোরের ভাটায় রগুনা হব। মাঝিদের সঙ্গে ডাক্তার সেই রক্ষম বলে-কয়ে দিয়েছে।

মেয়ে এসেছে। সভি চমংকার। ফ্থীর সঙ্গে চক্রা প্রার্থন মনেছিল, কোথার লাগে এর তুলনার। রং কণা নয়, তবু রাগ্যাল্যক বিমুদ্ধনিতে ভাবছেন, এই ভো—আগল রূপসী একেই বলে, বাংলা দেশের পরিপাটি রূপটি কুটে উঠেছে এ মেয়ের চেহারায়, গায়ের রঙে, আচরণের স্লিকভায়। বড় বেশি লাজুক। এসে দাছিয়েছে, যেন রক্ত ছলকে পড়েছে মুখের উপর।

বসো মা, বসো এই জায়গার।

বসলে মুসিংহ যেন স্বস্থির নিশ্বাস ফেগলেন। ভয় ইচ্ছিল, পড়ে যায় ব্যা-বা লচ্ছার ভাবে!

ভারপর ক্রমশ কথাবার্ডা সহজ হয়ে এল।

কি নাম ভোমার মা গ

কম্পিত কঠে মেয়েটি কবাব দিল : কুমারা বনলতা দেবী।

ধুড়ো সাম্বাচাছরের একটা কবিছগদ্ধী কথা মনে এসে গেল হঠাং। বনলভা নয়, বনকুসুম। এই দ্ব আমে অঞ্চানা জলল-রাজ্যে স্থান্থর ফুল ফুটেছে একটা। অনেক ভাগ্যে ভিনি সন্ধান পেয়ে গেছেন।

এ ফুগ তাঁর বাগানের বাজিতে নিয়ে গিয়ে জাঁক করে দেখাবেন সকলকে। অহমারী বউমাকে বলবেন, অত যে জোলস দেখাও, রূপের গরব কর—ও পরব ভোমাদের নয়, বিলাভি পার্ফিউমারদের। যায়া আজব দেখিয়ে দিচ্ছে—বাট বছর বয়সকে যোল বছরে নামিয়ে আনে, কাল-জামের উপর কাঁচা-সোনার কর ধরিয়ে দেয়। বনলভাকে বাজিতে নিয়ে ওসব ছাইভলা মাধতে দেবেন না কোন দিন। পরবে শুধু সিঁদুরের কোটা আর আলভা।

হাঁটো দিকি মা-জননী আমার। হেঁটে যাও ঐ দেয়াল অবধি, আমি দেখি একটু।

(मोशिमिनी क्वल, यांच पिषि, यांच-क्वाइन छेनि यथन ।

ধীরে ধীরে বনলভা হাটতে লাগল। নৃসিংহ প্রসন্ন চোধে দেখছেন, দৃষ্টি ফেরাভে পারেন না। সহসা সচকিও হয়ে বলেন, থাক—থাক, হয়েছে। পা কাঁপছে ভোষার, পড়ে বাবে। খুব রাগ হচ্ছে নিশ্চয় বুড়ো-ছেলের পরে, এত কটু দিছে। বোসো।

ধরে বদিয়ে দিয়ে বললেন, কট দিলাম কেন জানো ? ইটিডে পার কিনা পরথ করবার জন্ম নয়। কেমন আন্তে আন্তে ইটিছিলে তুলভূলে পা ছ-খানি ফেলে কেলে—পদ্মের পাঁপড়ির উপর আলগোছে যেন পা কেলে চলেছেন লক্ষাঠাককন। ঐ শোভা দেশবার জন্ম ডোমায় কট দিলাম। ভা আদেখলে দভি৷ আমি বটে। বাড়ি নিয়ে গিয়ে অহরচই দেখতে পাব, ভবু সবুর সইল না।

ব্যস্ত হয়ে বিনয়কে বললেন, পাঁজি আছে ৷ একটা পাঁজি নিয়ে এলো ডো ডাই, দিনটা কেমন দেখা যাক ৷

পাঁশি দেখে বললেন, দিব্যি হয়েছে। এয়েদশী তিখি —সর্বসিদ্ধি অয়োদশী, মহেন্দ্রযোগ । পাকা দেখে তবে আমি নড়ব এখান থেকে।

সৌদ্বিনী সবিশারে বললেন, এখনই ?

শুভন্স শীজন্! কখন কি বাগড়া আদে, বলা যায় না তো!

সৌদামিনী ইতস্তত করতে লাগলেন: নাভিটা বাড়ি নেই, বোনের বিয়ের সম্বদ্ধ-নে কিছু জানতে পারন না। শেষকালে যদি ধকন---

স্থে-হো করে হেলে উঠে রায়বাছাছর বললেন, ঘর-বর তার যদি অপছন্দ হয় আপনারা পাকা দেখবেন না, ফেরত পাঠিয়ে দেবেন আমার আশীর্বাদের আংটি। এমন তো কত হচ্ছে। বৃড়োমানুষ অপটু শরীর—আবার করে আসতে পারি না পারি, ভাল দিনকণ পাওয়া গেছে, সেইকক্ত আপনাদের অনুমতি চাচ্ছি। আপনারা থোঁত-খবর নেবেন এর পর। আপত্তি উঠবার কারণ নেই নিশ্চিত স্থানি বলেই এত কেদ করছি। বন্ধিম আসার অতি ভাল ছেলে, এম. এন পাশ করেছে, ভাল চাকরি করছে। রাজযোটক হবে এ সম্বান্ধ হলে।

নিজের স্থপুষ্ট আঙ্ল থেকে একটা আংটি থুলে হাসতে হাসডে রায়বাহাছর বললেন, মায়ের এ প্রায় চুড়ির মতো হবে তি করব, তৈরি হয়ে আলি নি তো। আংটি ভেঙে পরে ভোট করে গড়িয়ে দেবো। কিন্তু ফ্লিনিসটা ভাল—আসল কমল-হীরে আছে।

# ( \$2 )

সন্ধা গড়িয়ে গেছে। বনলতা আবার এলো রায় বাহাছরের আহিংকের জিনিসপত্র নিয়ে। পরিপাটি করে আসন পেতে কোশাকুশি সাজিয়ে দিয়ে গেল। ঝণ্টু মাহিন্দার ওদিকে বারান্দায় জল ছিটোচেছ, জলখাবারের জায়গা হবে।

আফিক সেরে বেরিয়ে এসে রায়বাহাত্ব অধাক হলেন। বিনয়কে বললেন, কি হে, এতগুলো জায়গা—বাড়িতে ভোজ লাগিয়েছ নাকি ?

বিনয় হেলে বলে, বাইরের কেউ নেই। স্বাই নিজেরা আমরা। এত ছেলে—স্বাই এ বাড়ির ?

বিনয় খাড় নেড়ে সার দিল : ই।। নানান ধরনের কাজকর্মে বাভিরট বলতে চবে।

বাসস্থী আর বনলঙা জলধাবারের থালা বড়ে বয়ে আনছে, সৌদামিনী আসনের সামনে সাজিয়ে দিছেন। নুসিংছ বললেন, উ:—এতগুলো ছেলে খাওরাছেন এই বাজারে!

শেষ করতে দেন না সৌলামিনী: না না, ও কথা বলবেন না।

কে কাকে খেতে দেয়! ওদের ভাত ওরা খাচ্ছে। আমরা অনেক ভাগ্য করে এসেছি, তাই আমাদের বাড়িতে বসে খায়। এ বাড়ির কর্তাও এক সময়ে অক্সের বাড়ি খেয়ে আঠারো টাকার ইস্ক্স-মাস্টারি করেছেন।

মুসিংহ অপ্রতিভ হয়ে বললেন, তা বলছি না। বড়া দরের বাজার কিনা—

সৌলামিনী বললেন, দর হয়েছে শুনতে পাই বটে। চাষা মানুষ আমরা—সবই ক্ষেত্রে জিনিস, কিনভে হয় না তো বিশেষ-কিছু। ক্ষেতের ফলন মারা না গেলেই হল।

বেশ লাগতে এই সচ্চল শান্ত পরিবারটিকে : অনেক বয়স হল বায়ধাচালুবের- চাক্রির ও সংসারের অনেক ক্রি পোহাতে হয়েছে জাঁকে, এখনো শেষ নেই। আক্লকে মনে হতে, অনেক কালের পর ক্মিগ্ধ-ছায়া এক বটভলায় এনে জিরোচ্ছেন এই একটা দিন। বাব্গিরি নেই, অর্থাজনের ভয়াল প্রতিযোগিতা নেই এদের এই সংসারে। একহাঁটু কালা ভেডে মাঠে মাঠে চাৰ দেখে বেড়ায়—ছেলেটা ভাই আবার জাঁক করে বলছে রায়বাহাছরের মতো বিশিষ্ট অভ্যাগতের কাছে: বাড়ির আর একটা শক্ত সমর্থ ছেলে বিনা কাজে আড়ে দিয়ে দিয়ে বেড়ায় ভাভে এরা প্রশ্রয়ের হাসি হাসে। নিজের ছেলেবয়নের কথা মনে পড়ল ৷ এমনি একটা গ্রাম থেকে এসেছিলেন তিনিও। পুব ভোরবেলা, বুটি হচ্ছিল। ঝুপঝুপে বুটির মধ্যে পাঁচ জোশ পথ এমে ন্তিমার ধরেছিলেন: ভিমার আসতে বড দেরি করেছিল, ওণিককার স্টিমার নিজেদের মরাজ-মান্ধিক চলাচল করে। দোকান থেকে মৃত্তি আর কল্মা কিনে খেয়েছিলেন, একট তেল চেয়ে নিয়ে মাধায় ঘষে স্থান করেছিলেন নদীর জ্বলে। সেই আম এখন আছে কি নেই—কে জানে! দীর্ঘ জীবনের এডদিন একৈবারে ভূগে বৃদে আছেন।

অনেকটারাভ হয়েছে ৷ ঋণ্টু বিছানা করে দিতে এল ৷ দে

এ বাড়ির চাকর কি মনিব, বোঝা কঠিন।

নৃসিংহ বললেন, সব ভো হল, খাওয়াদাওয়ার দেরি কড বল দিকি ? শরীর ভাল নয়—ঠিক সাড়ে-আটটায় খাওয়া আহার খভাাস। থেয়ে-দেয়ে ঘণ্টাখানেক পায়চারি করি, ভারপর শুতে যাই।

ঝণ্ট্ বলে, আক্ষকে দেরি হবে বাব্। পাঁঠা থোঁজাখুঁজি করে আনতে দেরি হয়ে গেল। খাসি-পাঁঠা পাওয়া ভাবি হুকর ২য়েছে, সমস্ত মিলিটারির লোক নিয়ে বাজেঃ। মাংল হচ্ছে, আরও ভাল-মন্দ হৃ-দশ খানা তরকারি হচ্ছে—দেরি একটু হবেই

**खाम उ**त्रकाति इराइ, मन्तल इराइ ? वर्षे, वर्षे !

নুসিংহের খুব ক্ষিধে পেরেছে, তবু আরোজনের বৃত্তান্ত শুনে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। এই বয়সে এবং শরীরের অবভা ধারাপ হওয়া সত্তেও খাওয়ার নিমন্ত্রণ তিনি বাদ দেন না কোখাও। চাকরিতে থাকবার সময়ে স্থনাম এমন রটনা হয়েছিল বে, কারও কোন কাজ বাগাবার গরজ হলে বড় বড় গলগা-চিংড়ি অথবা ভেটকি-মাছ ভেটনিয়ে এসে দেখা করত তার সঙ্গো। আয়তনে মাছ যত বড়, কার্যসিদ্ধির সন্তাবনা থাকত তত বেশি।

উল্লাসে আকর্ণ-বিঞান্ত হাসি হাসতে হাসতে নৃসিংহ বললেন, কি কি রালা হচ্ছে, আঁচ দাও দিকি কট । বৃড়োমানুথ, সব ভো খাবার জো নেই—আগেভাগে বিবেচনা করতে হয়, কোনটা খাব আর কোনটা বাদ দব। ছানা ভো ধুব স্থবিধা এদিকে—মিষ্টি-মিঠাই ক'দফা হচ্ছে ?

ভা চার-পাঁচ রক্ষ হবে বই কি বাব্। সন্দেশ আছে, ক্ষীরমোহন, অমৃতি—

বটে !

আর হল না, বনলতা এসে পড়ল সেই সময়। মশারি আর তাকিয়া-বালিশ নিয়ে এসেছে। বলে, মশারি খাটাডে হবে।

अन्ते काथ वर्ष वर्ष करत्र वरण, मख-वाष्ट्रिष्ट मनाति ?

দিদিমা পাঠিয়ে দিলেন: যা মশা হয়েছে, ছেঁকে ধরুবে আর একটু পরে। ভোষার ভূষ-যুঁটের সাজালে মানাবে না। মামার নয় —শুধু এঁর বিছানায় ভূমি খাটিয়ে দাও।

পাশাপাশি ছই তক্তাপোৰে বিছানা হয়েছে। বিনয়ও বৈঠকখান:-ঘরে শোবে। বাড়িতে লোকসংখ্যা অনেক বেড়েছে সম্প্রতি—অনেকে আশ্রয় নিয়েছে, মেয়েরাও আছেন। বিনয় বাড়ি এলে বাইরের ঘরে ডার শোয়ার ব্যবস্থা। তৃদিংহ অবাক হয়ে বলেন, বিনয়ের মশারি দিলে না খণ্টা ?

বাড়ির লোকে মশারিতে শোবে কী করে ? বাইরের ছেলে কড এসে রয়েছে—সকলের জন্ম বাবস্থ। করে দিয়ে তবে তো বাড়ির লোক। এ বাজারে এড মশারি কোথার পাওয়া যাবে ? সকলকেই তাই মশার কামড় থেতে হয় একসক্ষে পড়ে পড়ে।

এমন সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল, যা রায়বাহাছরের জীবনে বিভীষিকা হয়ে আছে। যতদিন বেঁচে, থাক্বেন, ভুলতে পার্বেন না।

বাইরে একবার টটের আলো জলে উঠল উঠানটাকে প্রদীপ্ত করে। প্রশ্ন এল: মহীন বাবু আছেন? বাড়ি আদেন নি ডিনি এখনো?

বনলতা নৃসিংহর পাশে বসে ছিল, মৃত্কঠে নৃসিংহ কত কি বলছিলেন ভার সঙ্গে। বলছিলেন, স্বাই থাতির করে মা, উচ্ আসন দেয় দেশের মধাে। তবু কিন্তু ভোষার বড় ছংখী ছেলে এই বুড়ো রায়বাচাছর। বড়মারা নিজের নিজের কাজে বাস্ত, মেয়েটা অবাধ্য। আমার দিকে চেয়ে দেখবার মানুষ নেই। ডাই ভো পাগল হয়ে মনের মতো মা খুঁজে বেড়াছি এদেশ-দেদেশ।

বনলত। লজ্জারক মুখ নিচু করে আঙ্লে আঁচলের প্রাস্থ শুড়াচ্ছিল, কথা শুনে বড় কট্ট হচ্ছিল তার।

মহীন বাবু এসেছেন নাকি ভ্ৰনলাম ?

कर्राए कि क्ला श्रम श्राम केंद्र माजान वननक। मूरनद भरा

থেকে সাপ বেরিরে এক যেন। সৃতীব্র কণ্ঠে ভবাব দেয়:না, দাদা আসেন নি এখনও।

কখন আসবেন বলতে পারেন ?

বলতে বলতে প্রশ্নকর্তা ঘরে এনে চুকল।

ধবক করে চোখ ছটো অগ্নি-ছালার ছালে উঠল সেই মেষের মতো ভীক্র পরমালস্ত মেরেটার ে বাইরের দিকে এক হাড প্রদারিত করে দে কঠোর কঠে বলে, বেরোন— বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

অপ্রতিভ হয়ে লোকটি বলল, আমায় বলছেন ?

ভল্লাদি-পরোয়ানা আছে ? নেই ভে। কার রুকুমে ডুকেছেন আমাদের ঘরে ?

ভল্লোক আসবে ভল্লোকের বাড়ি---

কে ভদ্রগোক ? আপনি ? বেরিয়ে যান।

নুসিংই চিনলেন লোকটিকে। এক সমরে তার অনেক ফাইফরমাস থেটেছে, রায়বাহাছরই ভদ্মির-ভাগাদা করে বছকাল আগে ভাকে পুলিশে চুকিয়ে দেন।

আরে রমাপতি তুমি—

স্থার ? রমাপতি রায়বাহাছরের দিকে তাকাল। চমকে সে ছ-পা পিছিয়ে সমস্ত্রম নমস্বার করল।

স্থার এদিকে এসেছেন, কিছু জানি নে। খবর পাই নি ডো! সে বেরিয়ে গেল। ছ-জন কনেস্টবল বাইরে দাঁড়িয়েছিল, ডারাও চলে গেল রমাপত্তির পিছু পিছু।

ভারপর এক কাও। নৃসিংকের আফিক-সক্ষার মধ্যে শহা ছিল। বনলতা তুলে শহাে ফুঁ দিল।

र्यु द्य श्रान क्रम छेर्करङ । कार्य अधिकृष्टि ।

नृत्रिः इ राजन, इल कि ? स्थान मा, स्थान--

ছুটে ভখন সে উঠানে নেমে গেছে। প্রাণপণে শব্দ বাহ্বাচেড,

উঠানের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিদিকে ছুটোছুটি করছে। পাড়াগাঁয়ের নির্জন নিস্তর রাত্রি ধরধর করে কাঁপছে যেন শঙ্খের আওয়াজে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ও কি । দোক্তলা থেকেও বেজে উঠল ছ-তিনটে শব্ম। তারপর এবাড়ি ওবাড়ি—সকল বাড়ির লোক বাজাতে লাগল। মহিবখোলা কাড়েই, জোয়ারের বেগে পাল ধাটিয়ে নানা ধরনের নৌকা চলেছে। নৌকায় নৌকায় বাজাচেছ শব্ম। বেলেডাঙার বাঁওড়ের মধ্যে মাছ ধরবার জল্পে জেলেরা টোঙ বেঁধে আছে, গেখান থেকে শব্ম বাজে। শব্ধমনি চলে বায় ভিন্ন প্রামে, দেখানে আবার বাজাচেছ বরে বরে। দে-গ্রাম থেকে অন্য প্রামে। দ্র-দ্রাস্করে চলল আওরাজ। থামে না, একটানা চলেছে। অনকারে ছায়ার মতো মানুবগুলো ক্রন্ত বোরাকেরা করছে, সমন্ত অঞ্চলের মানুব যেন ক্রিপ্ত হয়ে দম ধরে শব্ম বাজাচেছ।

অনেকক্ষণ—প্রোয় আধঘণ্টা গরে থামল শব্ধধ্বনি। চারিদিক নিংশব্দ হল ক্রমে। প্রাস্ত বনলভা শব্ধ রাখবার ক্ষন্ত আবার এলো বৈঠকখানা ঘরে।

নুসিংহ বললেন, ব্যাপার কি বলো ভো ?

তিনি একা একা বদে রয়েছেন এতক্ষণ। বুকের মধ্যে গুরগুর করছে, ভয় হয়েছে মনে মনে। বনলতার হাত ধরতে গেলেন: শোন মা—

এক বটকায় বনলত। হাত ছাড়েয়ে নিল। আংটিটা আঁচলে বাঁধা, এওক্ষণে বেয়াল হল। খুলে সেটা ছুঁড়ে দিল নৃসিংহের দিকে। খাটের নিচে আংটি গড়িয়ে পড়ল। বেন ভাকাতেও খুণা লাগছে— এমনি ভাবে মুখ ফিরিয়ে বনলতা বেরিয়ে গেল। বেকুব হয়ে সায়-বাহাত্ব বদে রইলেন।

আশ্চর্য ! বিনয়ের আর দেখা নেই, সৌদামিনীও অনুক্ষ। হঠাং বাড়িখানা এবং সমস্ত গ্রামটিই নিঃসাড় হয়ে গেছে। व्यवस्थारम सन्दे अरमा ।

এ কি কাণ্ড বন্ট্ৰু ! কিছু বুকতে পারছি না ভো!

সে-ও যেন কালা হয়ে গেছে ইডিমধ্যে। কথা বল্ল না। নিক্ষের মনে বিছানা তুলতে লাগল।

विनर्ध्व विश्वाना निरंग्र राष्ट्र ?

**এবারে ঝন্ট্ সংক্ষিপ্ত জবাব দিল: এ ঘরে শোরে** না।

আমি একাই ভা হলে ? ভা যেন হল, কিন্তু রাভ হয়ে গেছে — খাবার নিয়ে আসহ কথন ?

ঝণ্ট্ তখন এ খাটের মশারির দড়িও খুল্ডে, একটু আগে যা টাডিয়ে গিয়েছিল।

নুসিংক বললেন, আমার বিছানাও নিয়ে চললে, শোন কে শোন, শোব কোথায় ?

চলে যেতে দেখে উদ্ধি হয়ে প্রাপ্ত কাগেলন: মতলব কি তোমাদের দ শোন, শোনই না গো। খুলে বলো বাবা, এরকম শথ বাজানো কেন, আর বাড়ির স্বাই এমন অভ্যতা কেন করছেন আমার সঙ্গে ?

বাড়ির ওদের জিজালা কঞ্ন গে। গোলাম-নকর আমি--গাঁজানি, আর কি জ্বাব দেবো আপনাকে!

ন্সিংহ বললেন, জল ভেটা পেয়েছে, এক গ্লাস জল দিতে পারবে তো ?

ঝণ্টু বলল, জলের অভাব কি বাবৃ! পুক্র-ঘটে জল রয়েছে, ংগকালে ধানাখন সব জলে ভরতি।

সে চলে গেল। চাকরটা পর্যন্ত অপমান করে গেগ এই রকন।
বাগে রাগে গায়ে জামা চড়িয়ে নৃশিংক ঘর থেকে বেরুলেন। ডিলার্ধ
মার নয় এ বাড়িতে। এই নির্বান্ধব প্রামে এক। এসে তিনি ভূশ
করেছেন, উচিত হয় নি পাগলা ভাক্তারের কথার উপর নির্ভর করে
এই অবস্থায় এমন ভাবে আসা।

উঠান পার হয়ে রাস্তার এসে দাঁড়ালেন। পা একতে চায় নাঃ
আকাশ মেঘে ভরা, নিরন্ধ আঁথার। জল জমেছে রাস্তার উপরঃ
তব্ জার করে এক রকম পায়ের আন্দাক্তেই নদীর ঘাটে পৌছলেন।
তার সে নৌকা ঘাটে নেই তো! জোয়ারের সমর হয়তো আর
কোপায় নিয়ে বেঁথেছে, কিম্বা শহ্মধ্যনির আতকে নৌকঃ ভাসিয়ে
সরে পড়েছে মাঝি শুল্ল ঘাটে দাঁড়িয়ে অনেক ভাকাডাকি
করপেন। ব্যান্ড ভাকছে, বিষম গুমট, বৃষ্টি হবে রায়ে আবার।
কী করা যায়, পায়ে পায়ে আবার কিরে এলেন দক্ত-বাড়ি।

আরও অনেককণ কেটেছে—ঘন্টা তিন-চার হবে। হেরিকেনটা কালি-ঝুলিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। রায়বাহাত্বর বারাপ্তায় জল-চৌকির উপার বসে অপমানের জালায় গজর-গজর করছেন। খুমোন নি—খুমোবেন বা কোথায় প এক একবার ঝিমুনি আসছে, খুঁটি ঠেস দিয়ে চোখ বোজেন, আবার চমকে সন্ধাগ হয়ে ওঠেন তথনি। সমস্ত রাত নিরস্থ উপবাসী থেকে, মশার কামড় খেয়ে চোখ লাল করে, যথন স্বেমাত্র ভোর হয়েছে, রায়বাহাত্বর বেরিয়ে পড়লেন। খোঁজ করে করে অনেক কন্তে খানায় এসে উঠলেন।

শোন রমাপতি, ওদের ঠাওা করে দিতে হবে। যেমন করে পারো।

চেষ্টার কন্থর হচ্ছে না স্থার। মহীন রাগ্যের নামে ছলিয়া আছে। আরও অনেকের নামে। শেরাল-কুকুরের মতে! এগাঁয়ে-ওগাঁয়ে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু ঠগ বাছতে গাঁ উল্লোড়—মেংল-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সব এককাট্রা: ক'টাকে ঠাগু। করা যায় বসুন: কালকে অন্ত শন্ধ বাজালে, মানে ব্বেছেন! সক্তে। তাড়া খেয়ে তলান্টিয়াররা গাঁরের অন্ধিসন্ধিতে চুকেছে, শন্ধ বাজিয়ে তাদেরা সামাল করে দিল।

নৃসিংহ চুঃখিত খারে বলতে লাগলেন, কিন্তু আমি কি করেছি ! সাতেও নেই পাঁচেও নেই—ছেলের জন্ম পাত্রী পছন্দ করতে এসেছিলাম—আমার উপর আজোশ কেন ? দারোগা হয়ে তুমি ঐ যে নমস্বার করলে, থাতির দেখালে—সেইটেই অপরাধ হল আমার ?

রমাপতি বলল, ঘরপোড়া গরু কিনা! মানে, আমাদের গা-সহা

হয়ে গেছে—আমরা আজকাল তেমন নড়ে বদি নে। নইলে এড

ছেলে কি আর এন্দিন পালিয়ে থাকতে পারে! দেশের অফ্রে

করছে ওরা, আর দেশটা তো আমাদেরও—কি বলেন স্থার! ওবে

বাইরে থেকে হড়ো আদে মধ্যে নধ্যে—চাকরি বভার রাখতে সেই

সময়টা খ্ব চাড় দেখাতে হয়। তাঁদের সলে করে নিয়ে প্রামে

গিয়ে পড়ি। ভার পরে—ব্রুভেই পারছেন, নম্নাও নিজের চোখে

দেখে এসেছেন। আপনাকে ওরা সেই রকম এক হড়ো বলে

সন্দেহ করেছে, আর কি!

রমাপতি উপথাসী রায়বাছাত্রের আহারের জোগাড়ে গেল। বায়বাছাছর আপন মনে ফুলতে লাগলেন।

#### (50)

ইন্দুমভীর নামে টেলিগ্রাম এলো, ভাষণ অগ্নিকাও চয়েছে বেলেডাঙায়, নৃতন-তৈরি মিলিটারি ছাউনি পুড়ে গেছে। তারপর ভবভূতি শিকদার আরও বিস্তারিত থবর নিয়ে এলো, দৈব তুর্ঘটনা নয় স্বদেশিরা টিন টিন পেট্রোল ঢেলে পুড়িরে দিয়েছে। মাটির নিচে পেট্রোল মমা ছিল। এই গোপন ভায়গার সকান বড়কভাদের ক'জন ছাড়া আর বিশেব কেউ জানত না—কর-শিকদার ইঞ্জিনিয়ার্স এত কাজকর্ম করেছে ব্যারাকের ভিতর, তারাও বিশ্বুবিসর্গ জানত না। কিন্ত বদেশিদের চোথ সকল ভায়গায়, ওদের চর সর্বত্র ঘাটি পেতে আছে। ত্রেন-গান নিয়ে দিবারাজি পাহারা দিছে, তারই মারথান থেকে পেট্রোল সরিয়েছে। পাহারাদের মধ্যেই হয়তো

লোক ছিল ওদের—এই ধ্রুমার লড়াইয়ের মধ্যে কার কথন কি
মতলব আসছে, ঠিক করে বলবার উপায় নেই। পেট্রোল হয়তো
মিলিটারি লোকরাই চালান করে দিয়ে তারপর রিক্ষার্ভারের অবশিষ্ঠ
পেট্রোলের মধ্যে অলস্ক দেশলাইয়ের কাঠি ফেলে দিয়েছে—বাস!
কী ভয়াবহ দৃশ্য, চোখে না দেখলে ধারণা করা যায় না। সেই
বেড়া-মাগুনের মধ্যে শলিশেধর আটক পড়ে গিয়েছিলেন,
পিতৃপুরুষের পুনো রক্ষা পেয়েছেন। বাঁচিয়ে দিয়েছে একক্ষন—

ইন্দুমতী নেয়েদের নিয়ে পাগল হয়ে বিভাসের বাড়ি ছুটে এলেন ভবভূতির নিজের মুধে সমস্ত কথা শুনবার জক্তে।

ভবভূতি বলে, ব্যক্ত ইবার কিছু নেই। কর মশায়ের গায়ে আঁচটুকুও লাগে নি, আশ্চর্য ভাবে ভিনি বেঁচে গেছেন। বাঁচিয়েছে দলের বড় পাণ্ডা মহীন রার। ভার সঙ্গে আগে থেকে চেনাশোনা ছিল।

যুখী স্তম্ভিত হয়ে যায়: মহীন বাবু বিষম আহিংস মানুহ যে তিনি !

ভবভূতি বলল, গোলমালের সময় হিংসুক আর অহিংসুকে তো ডকাং দেখলাম না, সব শেরালের এক রা। কিছা হয়তো ঐ দলের বলেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে বের করে এনেছে কর মশায়কে। ঐ করতে গিয়েই আরও জানাজানি হয়ে পড়ল। নইলে অজ্ঞান দে সরে পড়তে পারত, নাম প্রকাশ পেত না। পুলিশ ধরতে পারি নি এখনো, ভাড়া করে বেড়াচ্ছে। ধরে বার ভিনেক ফাঁদি দিতে পারণে ভবে বোধহয় ভাদের রাগ মেটে।

ইন্দুমতী বললেন, তুমি একলা এলে—ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন ? এসব ভংন সনের অবস্থা কি হয়, বুঝে দেখ দিকি !

ভবভূতি বলে, অনেক করে বললাম, কিছুতে এলেন না : এলে যা-কিছু আছে ভা-ও থাকবে না বললেন। তাঁরও মনের অবস্থা ভাব্ন। ছ-লাখ আড়াই লাখ টাকার কাঞ্চ বরবাদ হল। ফোঁল-ফোঁদ করে নিশ্বাস কেলেন, আহা-হা---করে ওঠেন মাথে মাথে।

বিভাস বলে, হঁ—বরবাদ হলেই হল। আমি আছি তবে কি করতে ? কর মধার মিথো ঘাবড়াচেচন। দৌৰ যখন আমাদের নয়, পাইপরসা অবধি আদায় করে তবে ছাড়ব:

যুখী বলল, চলো মা, আমরা গিয়ে বাবাকে টেনেট্নে নিয়ে আসি। এ অবস্থার একা একা ওবানে পড়ে থাকলে ডিনি বাঁচবেন না।

ইন্মতী বিভাসকে বললেন, তুমি বাবা আমাদের সঙ্গে চলো। চারিদিকে অকুল-পাধার দেখছেন—তুমি গোলে হয়তো বল-ভরসা পাবেন।

বিভাগ ঘাড় নাড়েঃ তাই তো, আমার যাওয়া হয়ে উঠবে কি ৷ আমার বিতর কাজ এদিকে—

যুখী বলে, ওকে কেন বলছ মা, ওর বাৎয়ার উপায় নেই। তা হলে কর-নিকলারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়তো বেরিয়ে পড়বে। নেড়বে ফাটল ধরে যাবে।

বিভাস আমতা-আমতা করে: ঠিক তা নয়। আপনাদেরও যেতে মানা করি। কি করতে যাবেন ! পুব ধরপাকড় হচ্ছে, নতুন লোক নামতে দেখলে পুলিশে গোলমাল করতে পারে। বরঞ্ছ ভবস্তুতির কাছে ব্বিয়ে-শ্বিয়ে আমি একখানা চিঠি দিয়ে দিচিচ কর মশায়কে।

যুখী বলে, বলেন কি ! লেখা-জোখার মধ্যে কক্ষনো যাবেন না।

চিঠি বেছাত হয়েও ভো যেতে পারে। শক্রম অভাব নেই—ধর্মন
কেন্ড যদি দেই চিঠি খবরের-কাগজে বের করে দেয়।

ফিন্তে আসবার পথে যুখী বলে, দেখলে ভোমার বিভাসরঞ্জনকৈ এরই সঙ্গে সম্পর্ক পাভাবার জন্ম তুমি পাগল হয়ে উঠেছ মা।

ইন্দুমভীও আৰু বিৱক হয়েছেন। কিন্তু যুখীর কাছে দে ভাব

প্রকাশ হতে দিতে চান না ৷ বললেন, পাত্র হিসাবে অযোগ্য কিসে ? লেখাপড়া জানে, নাম-যশ টাকাপয়সা আছে, বৃদ্ধিমান—

বড় বেশি বৃদ্ধি। নেতাগিরি করেন, কিন্তু জ্লেল থেকে বরাবর পিছলে পিছলে বেড়াচ্ছেন। ভোমার মেয়ের জীবন থেকেও একদিন অমনি পিছলে পড়বেন না, কে বলতে পারে!

তাই হল, ভবভৃতির সজেই বেলেডাভার গেলেন উরা। শশি-শেধর যে অবস্থায় থাকুন, তাঁকে নিয়ে চলে আস্থেন। ভবভৃতি একাই আপাতত ওধানকাব কাজকর্ম দেখবে, নর তো চুলোয় যাকগে কারবার পড়োর। ছভাবনাত পাগল হয়ে মানুষটাকে তিলে তিলে মারা যেতে দেওয়া যার না তো! রেখা কলকাভার রইল। ছাত্রীসমিতির সম্পর্কে তার নাম পুলিশের খাডায় আছে। ধরপাকড় চলেছে —তাকে নিয়ে গেলে নতুন কি ক্যাসাদ বাধে, ঠিক কি!

# ( \$8 )

ত্ব-দিন আজ বিষম বাদলা নেমেছে। বিকালে ঐ ঝুপঝ্পে বৃষ্টির মধ্যেই তিনটে-লাভাশের লোকালে পরেশ ভাক্তার বেরিয়েছিলেন রোগি দেখতে। ফিরছেন এখন। দেশে এসেও বরানগরের অবস্থা। ভেবেছিলেন শুধু হালপাভাল নিয়ে থাকবেন, লোকের সাধ্যলাধনায় তা ঘটে ওঠে না।

রাতের গাড়িতে ফিরতে হবে, তাই যাবার সময় বেডিং অর্থাং সতরঞ্চি ও দেশি ক হলে জড়ানো বালিশটা স্টেশনে রেখে গেছেন। টীকিটবাব্টি বিশেষ চেনা পরেশের। হাসপাভালে রেখে এর কার্বক্ষণ অপারেশন করে দিয়েছিলেন। ডাক্তারকে খাতির করে তিনি অফিস-ঘরে বসালেন। বললেন, এ গাড়িতে যাছেন কেন ডাক্তারবার্ণ পৌছতে ধকন—

তিনটে তো বাজবেই। তা-ও পথে যদি আপনাদের বেলগাড়ি

পয়া করে কোথাও খুমিয়ে না পড়ে।

টিকিট বাব্ বললেন, ভাই ভো বলছি—শুয়ে খাকুন এখন স্টেশনে। ওয়েটিংক্সমের ভালা খুলিয়ে দিভিছে। সকালবেল। খুন-আপে চলে যাবেন।

হবার কো নেই মশার। তা হলে কি এই ভোগ ভূগতে আসি ?
দশ টাকার একখানা নোট বের করে দিলেন পরেশ। বলেন,
টিকিট দিন। শেষ রাত্তির খেকে রোগির ভিড় লাগে। কুইনিনের
অভাবে কম্পাউগুরে শুধু পানা-পুকুরের ফল রঙ করে দাগ কেটে
চালাচ্ছে, ভাই শেষ করে উঠতে ছপুর গড়িয়ে যায়।

টিকিট আর বাদ বাকি পরসা হিসাব করে দিলেন টিকিটবাবু। পরেশ জিজাসা করেন, খার্ডক্লানের দিলেন নাকি !

নয় তো আট টাকা সাড়ে বাবো আনা ফেরত দিলাম কেমন করে ? গুণে নিন।

কিন্ত বলছিলাম কি---ভোর থেকেই স্তেপেদকোপ ঠুকে কসরৎ চালাতে হবে, আমার শুয়ে যাবার দরকার। থার্ডক্লানে হয়ে উঠবে কি সেটা ?

টিকিটবাবু বললেন, ভোফা নাক ভাকতে ভাকতে যাবেন—আমি বলছি। সেভেনটিন-ডাউন গেল, সেভেন-আপ গেল—খাঁ-থাঁ করছে, কাকত পরিবেদনা। এমন অভন্তায় কুকুর-বেরাল ঘর থেকে বেরায় না—

কিন্তু ডাক্তার বেরোয়। আর ডাক্তার ডেকে আনতে বারা যায়। তা যা বলেছেন।

টিকিটবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। গলা নানিয়ে বলতে লাগলেন, বৃদ্ধি বাতলে দিই ভাক্তারবাবু। থার্ভক্লানে জায়গা না পান, যে ক্লানে পারেন উঠে পভ্বেন—পরোয়া করবেন না। চেকার ধরে ফেললে হাতে কিছু গুঁজে দেবেন, না ধরলে ভো কথাই নেই। যদি বলেন, পজিসন থাকে না—এ ছুর্যোগে কে দেখতে যাচেছ যে আমাদের ডাক্তারবাব থার্ডক্লাসে থাচ্ছেন! আর দেখেই যদি, শ্রেফ বলে দেবেন পি. সি. রার মশায়ও এই লাইনে কডবার গেছেন থার্ডক্লাসে। তার তুলনায় আমারা ধকনগে কটিস্ত কটি। কি বলেন!

গাড়ি এলো। ফাঁকা সন্তিয়ে। টর্চ ছিল পরেশের সলে, অসুবিধা হল না। একটা কামরায় তিনি উঠে পড়লেন। বাইরে থেকে মনে হয়েছিল, জনপ্রাণী নেই। সেটা ঠিক নয় অবশ্ব, তবে সন্তাণ অবস্থায় কেউ নেই। অভ বড় কামরায় সাকুলো জন পাঁচেক— স্বাই বেঞ্চির উপর পড়ে ঘুমৃচ্ছে। মরে ঘুমৃচ্ছে যেন। টর্চের আলো পরেশ গায়ের উপর দিয়ে চালিয়ে গেলেন, কেউ নড়ল ম: একট্থানি।

ভারগা যথেষ্ট আছে। একেবারে কে'বের দিককার বেন্দিতে সভর্কি পেতে ওর্ধের ব্যাগটা শির্রের কাছে রেখে দিলেন থাক, নিরিবিলি থাকা যাবে। কেউ হঠাৎ বৃরতে পারে না, এ ভারগাটুকুভেও বেন্ধি দিয়েছে। কিন্ধু বেন্ধি না হোক, বান্ধ যে আছে—-সেটা টের পেয়েছে। পরেশের ঠিক উপরে বান্ধটার উপর ভিনিস্পত্র গাদি দিয়ে রেখে গেছে কে-একজন।

বরানগরের পরেশ ডাক্তার—পনের মিনিটে নাওয়া-খাওয়া সেরে তথনই আবার ডাক্তারখানায় বসতে হয়—সময়ের অপবায় তাঁর ধাতে সয় না। বালিশটা মাথায় গুঁকে সতর্জ্বির উপর তৎক্ষণাৎ ত্যে পড়সেন। শীড-শীড কর্মিল, কথ্লটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন। যুম যেন ডাক্তারের সাধনা করে আয়ন্ত করা—ধেখানে যে অবস্থায় হোক, তথু গড়িয়ে পড়বার অপেক্ষা।

বৃষ্টি কোনে এল আবার। কড়-কড় করে মেঘ ডাকছে, বিহ্যুৎ চমকান্ডে। পাড়ি চুপচাপ দাঁড়িয়ে, কখন নড়বে গাড়িই জানে। পরেশের অবশ্য ভাড়া নেই সেক্ষন্ত, নীলগঞ্জ দেটশনে ভোরের আগে পৌছলেই হল । বরক যড দেরি হবে, তওঁই ভাল তাঁর পক্ষে। রাত্রে গিয়ে নিশভূকে ভাকাডাকি করে তুলে ভারপরে আবার ঘ্মোবার স্ববিধা হবে বলে ভো মনে হল না। নিশ্চিদ্ধ আলক্ষে পরেশ চোধ বৃদ্ধেন।

স্থা দেখছেন, মনে হড়েছ। ডাই—স্থােই ঘটে থাকে ৫ রকমটা। চুড়ির মৃত আওয়াজ, শাড়ির থসখসংনি। শাড়ির থানিকটা মোলায়ে ম আবরণ পরেশের মূখ ঢেকে গিয়েছে, ক্লিগ্ধ সুমিষ্ট পক্ষে চেতনা আচ্চর हरशरह । এकहि स्त्रस्त्र शा (चँरव नाेफ्रिश्रह, कांत्र मूच रम्था यात्रह না। ব্যান্তের বিছানা ও বস্তাগুলোর মালিক তা হলে এই মেয়েটি <u>!</u> অনেককণ দাড়িয়ে দাভিয়ে কী সব নাড়ানাড়ি করছে, মুহুকঠে বার কয়েক কি ধেন বলল আপন মনে। কথ আৰু জাগ্ৰপের মাঝে প্রেণ তথন দোল থাছেন, শোনার বা ভাল করে চোথ মেলে দেখার অবশ্বা নেই। এটা ঠিক, মুপুষ্ট গোঁক-ওয়ালা আধ-বুড়ো ডাক্তার নিচে শুয়ে পড়ে আছেন, মেয়েটা টের পায় নি। ইলেকট্রক আলোর বালব পাওয়া যায় না—এমনি নানা অঞ্হাতে নৃতন বাবস্থায় গাড়িতে আলো দেওয়া বন্ধ হয়েছে ৷ অন্ধকার, আর ভার উপর কালো কম্বল জড়িয়ে যে ভাবে পরেশ পড়ে আছেন, চোথের যড জোর থাকুক—ঠাহর করা সোজা নয়। ক্রমণ ডাক্তার স্লাগ হদেন, কিন্তু অনুত অবস্থা—নিশাস্টাও নিতে হচ্ছে অভাস্ত সন্তর্পণে। মেয়েটা বৃষতে পারলে বড় অপ্রতিভ হয়ে যাবে। সে লক্ষা যেন পরেশেরই।

বাচলেন অবশেষে—চলে যাজে। দম ধরে কুন্তক করে খাকা কতক্ষণ পোষায়! শাড়ির আঁচল, গছনার বিনিধিনি—সকল উপস্য নিয়ে অন্ধকার-বভিনী নেমে পেল।

গাড়ি অংশন-ফেলনে এলেছে, 'চা গরম---' হাঁক শুনে খুমের

মধ্যেই পরেশ ব্যতে পারছেন। ইঞ্জিন জল নেবে, আরঘণী গাড়ি থাকে এখানে। শীত ধরেছে, মন্দ হয় না এককাপ চা পেলে। মাটির গ্লাসে কটু বিআদ যে তরল বহু ফিরি করছে, তা নয়। গ্লাটকরমের উপরেই রেন্তর্গা—পরেশ হামেশাই এ পথে যাতায়াত করেন, সমস্ত জানাশোনা। পাকা-দাভি ফোকলা-দাভ এক বয় আছে, কাপ পিছু ছ-পয়সা বেশি ধরে দিলে সে চমংকার চা বানিয়ে দের।

শেডের নিচে লয়া টেবিল। কাচের জারে কেক-বিষ্ণুট, দড়িতে
টাঙানো মর্ডমান-কলা। বড় একটা ভোলা-উম্পন পিছন দিকে,
উম্বনের উপর ডেগচিতে টগবগ করে জল ফুটছে, গরম জল হাডা
কেটে কেটে ঢালছে চায়ের কেটলিতে। আর পাশে বড় একটা
প্রেটে করে চপ-কাটলেট সাজিয়ে রেখেছে, উম্পুনের আঁচে গরম
থাকছে ওগুলো। এই হল জংশন-স্টেশনের স্থবিখাতে রেস্তর্না।
বন্দেরের বসবার জন্ত সামনে ক'খানা টিনের চেয়ার আছে। লিড়ের
চোটে আজ অবধি কোনদিন কিন্তু পরেশ চেয়ারে বসতে পারেন নি,
দাড়িয়ে দাড়িয়েই চায়ের কাপ হাতে নিরে চ্মুক দিয়ে চলে গেছেন।
আজকে ছর্যোগের দক্ষন ভাগ্য স্থ্রসন্ধ, দিবা লাটসাহেবি মেজাজে
টববাজ্যের উপর পা ছড়িয়ে বলে ঢোঁকে ঢোঁকে ডিনি চা খাছেন।
এক কাপ শেষ করে আর এক কাপের করমাল করেছেন, এমন

বঙ্কিম যে। তুমি কোখেকে এখানে ?

হাতে টিফিন-কেরিয়ার, ছুটতে ছুটতে বৃদ্ধিম এল। বলে, বলেন কেন ডাক্টার-দা, ডিউটিডে আছি।

বুড়ো বয়টার দিকে টিফিন-কেরিয়ার এগিয়ে ধরে বলল, এদিকে—আমার এটা ভরতি করে দাও দিকি। যা তোমাদের ভাল আছে, সব রকম দাও ছটো-চারটে করে। কুইক।

পরেশ আশ্চর্য হলেন, বৃষ্টিমের মতো কুপণ মামুষ রেস্তর্যায়

এসে ঢাকা হকুম ছাড়ছে। ভাবছেন, মুমিরে নেট ডো ডিনি এখনো!

ব্যাপার কি ছে ?

বৃদ্ধিম বলে, এই ট্রেনে চলেছেন ? আসুন, আসুন দাদা। ক্ষিধে পেরেছে কিনা বড়ঃ।

নোট দিয়েছে, ভার বাকি পয়সা কেরত নিভে সর্র স্যু না— এমন ব্যস্ত । হাত ধরেছে পরেশ ভাক্তারের, আর এক হাতে টিফিন-কেরিয়ার । ছুটছে : বলে, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ভাক্তার-দা। খাবার কেনার কথা বলছিল ভার মায়ের কাছে। আমার সামনে যধন বলল, আমারট কিনে দিলে ভাল দেখায়। কি বলেন ?

ভাক্তার হতভাষের মতে৷ তাকাচ্ছেন বেশে বলল, নেই মেয়ে, যুখিকা কর—মনে পড়ছে না গ

পরেশের মনে পড়ল। যে মেয়ে বিশ্বৃত হয়ে যাবার বস্তু নয়। রাগ করে বললেন, বাপের ভাগ্যি সেদিন গোবর-জল মাথায় চালে নি। এখনো ভার পিছন ছাড়ো নি—স্মাশ্চর্য মানুষ্য!

বৃদ্ধিম হেসে বলে, বড্ড রেগে আছেন দাদা, কিন্তু সে যুখী আর নেই। আজুন না, দেখবেন আজ আলাপ করে। এই গাড়িতে ওরা কলকাতা ফিরছে। দেখা হল, ভারপর সে-ই এখন যেন লেপটে রয়েছে আমার গায়ে। সেই ব্যাপারের পর খুব অনুভ্ত হয়েছে, বোঝা ফাছে। আমাকে ওদের গাড়িভে নিয়ে তুলেছে। ডিউটিতে আছি, কিন্তু গল্প-গল্প শল্পা। সব ফেলনে নেমে দেখাও আর হয়ে উঠছে না।

পরম হুংখে বলতে লাগল, ভাজমান পড়ে পেল--নয় তে। মনমেজাল যা দেখছি, আর কোন অস্থবিধা ছিল না। শুধু রাজি নয়--মনে হচ্ছে, বিষম রাজি দে এখন। হলে কি হবে---অজ্ঞাণ অবধি
চুপচাপ থাকা ছাড়া উপায় নেই। আপনাকে পেয়ে ভাল হল
ডাস্কার-দা। দেখে বান, ভাল করে আলাপ-পরিচয় করে যান।

वांबारक वलरख इरव ।

শেই যুখী বদলে কি রক্ষটা গ্রেছে, দেখবার কৌত্হল কিছু আছেই —ভার উপর বৃদ্ধিন পরেশের হাত ধরে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলেছে, হাত এড়ানোর উপায় নেই। যুখীর সম্পর্কে ভাক্তারকে সেরাগ করে থাকতে দেবে না, মিটমাট করে দেবেই।

বৃষ্টি ধরে গেছে, মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না উঠেছে। রিজার্ভ কর। একটা সেকেগুরাস কম্পার্টমেন্টের সামনে দেখা গেল যুথী অধীর ভাবে পায়চারি করছে। বহুিম দেখিরে দেয়: ঐ—

পরেশকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে: একৈ চিনতে পারেন বৃধিকা দেবী !

খৃধী চমকে ভাকাল। চোধে বিরক্তি পুঞ্জিত হয়েছে। আবার এই সময়ে ছটো গোঁরো জীলোক গাড়িতে উঠবার ব্যস্তভায় ছুটতে ছুটতে ভাব গায়ে ধাকা দিয়ে গেল। এক পা সরে দাড়াল যুখী, জ কুঁচকে নাক সিঁটকে বলল, মানুষ না জানোয়ার ? নোংকা কাপড়-চোপড়-কী বিঞী, মাগো!

জলের কল কাছেই, জল পড়ছিল। হাতে সম্ভবত তালের ছোয়া লেগেছিল, যুখী রগড়ে হাত ধ্য়ে এল। বদলেছে কি রক্ম, পরেশ বুঝতে পারেন না। রূপ আছে— কিন্তু রূপের দেখাক এমন বিষম উগ্র যে মুখ তুলে চেয়ে দেখতেও বিরক্তি লাগে। ধ্লোভরা নাোরা পৃথিবীতে এরা ডিভিয়ে ডিভিয়ে হাঁটে। ধ্লো না হয়ে যদি আগাগোড়া কাপেট বিছানো থাকত, দোয়াক্তি পেক যুখীর জাতের মেয়েগুলো।

হাত ধূয়ে এনে দাড়াতে, বঞ্চিম নাছোড়বান্দা—আবার শুক্ষ করল: চিনতে পারছেন না ডাজার-দাতে ? সেই যে শেবার -- মনে পড়ছে না ? আমার নিক্ষের দাদাদের থেকেও অনেক বেলি ভক্তি করি একে। ও:, এদ্দিন পরে দেখা---আপনাকে প্রশাম করা হয় নি ডাক্তার-দা। টিফিন-কেরিয়ার নামিরে রেখে বহিম পরেশের পায়ের ধূলো নিল। যুখী দেখাদেখি হাত ছ-খানা একটু তুলল—হাত্তেছাড় হল না, কপাল অবধিও পৌছল না। পরেশের হাসি পাঃ প্রহুসন-দর্শকের নির্লিশু হাসি। যা-ই হোক যুখী বদলেছে এব টু সভিাই। একালের মা-লক্ষীরা গড় হয়ে প্রণাম করতে শেখেন না—কিন্তু যে হাত একদিন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল, কপালের দিকে দেই হাত অতথানি উঠল তো উঁচু হয়ে।

বিষিদ ছাড়ল না, ঐ কাষরায় পরেশকে উঠে বসতে হল শেষ
পর্যন্ত । জ্যোৎসা বেল পরিকার হয়েছে, জ্ঞানলা দিয়ে এলে পড়েছে।
শূলিশেশর আপার বার্থে। স্থিপিং-স্টাট পরা---অংঘারে গুমিয়ে
আছেন। আর ওলিককার বেন্দিতে ইন্দুমতী বাইরের দিকে চেয়ে
নিবিষ্ট ভাবে বঙ্গে। অস্বাভাবিক রক্ষ গন্তার। বন্ধিমের সলে
মেয়ের এ রক্ষ অস্বরক্ষতা পছন্দ কর্ছেন না বোধহয়। কিয়া
আর কি ব্যাপার, কে জানে। পাশরের মৃতির মতো তার নড়াচড়া
নেই।

পরেশ বৃথার সামনাসামনি বসলেন। গাড়িতে রয়েছে, তার ভিতরেও এমন সেজেছে মেরেটা! সুগৌর গায়ের রঙের কওখানি নিজম আর কওটা ক্রিম-পাউডারের মারফতে দাড় করিরেছে—
ঠিক করে বলা কঠিন। ঠোটে আর গালে রুজ, নথে রঙ, এক হাতে চুড়ির গোছা আর এক হাতে খালি। রুজ চুলের বোঝা, মুখের উপর 'মরি, মরি—'গোছের একটা ভাব, কড দিনের করুণ রুগির যেন জমে আছে সেখানে। পরেশ চেয়ে চেয়ে দেখছেন, মুখের উপর হাস্তলেপ—কিন্ত বিরক্তির কুঞ্চন কুটেছে যেন ঐ হাসির অন্তরালে। ভাবছেন, কড ঘণ্টা সময় লেগেছে না-জানি প্রসাধনে! ছবি আঁকার মতো দেহখানি এরা সাজিয়ে-গুজিরে বৃতৃক্ চোখের সামনে তুলে ধরে। সিজের আঁটো-রাউস গায়ে, শাড়ির গুটানো আঁচল আলগোছে আছে কাথের উপর। সুরার রক্তিম আভা

কাচের পাত্র থেকে বেন বেরিয়ে আসছে। গা নির-শির করে উঠে।
পরেশের ইচ্ছা করে, বেশ ভারী ওজনের থায়াড় কবিয়ে দেন এই
ধরনের চপল মেয়েগুলোকে ধরে ধরে—ধারা দিনের অর্থেক সময়
ধরে সাজে, আর সাজ কডটা খুলল বাকি অর্থেক সময় তারই
পর্থ করে বৃধিমের মতো ইাদারামগুলোর উপর।

মনের ভিতরে যাই থাক, বহিমের থাড়িরে হেনে আলাপ জমানোর চেষ্টা করতে হয়। আলাপ করবেনই বা কি নিয়ে! বোঝে ডো এরা হুটো জিনিস পৃথিবীতে—সিনেমা আর টয়লেট, আর পরেশ ভাক্তার নিভান্ত আনাভি ঐ হুটো জিনিস সম্পর্কে।

যুখী বলে, উঠেছেন কোন্ গাড়িডে ডাক্তার বাবু ?

বৃদ্ধিন বলল, ওধারে কোথায়। খুম—খুম—খুম—এমন খুমকাতুরে দাদা আমার। আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করাতে
আনব, থুম কামাই হবে বলে কিছুতে আসতে চান না।

মূথী বলে, হাই তুলছেন, ক্লান্ত হরে আছেন। ওঁকে কট দেওয়া ঠিক হচ্চে না। আলাপ তো হল—থান ডাক্লার বাবু, ঘুম্নগে আপনি।

অর্থাৎ সরস বাংলার এর অর্থ দাড়াচেছ, আপদ-বালাই বিদায় হও তুমি এখান খোক। বর্ধা-রাত্রে ছটিতে গরগুল্পব করব, কাঁচা-পাক। চূল আর ভারি গোঁকলোভা মিয়ে দোহাই ভোমার—ভোঁকে বসে খেকো না এর মধ্যে।

কিন্তু বহিষটা ব্ৰবে নঃ এপৰ কিছু। বলে, কট্ট না আরো কিছু! কি হয় মাসুষের একটা রাত না খুমুলে! অনেক কথা আছে ডাক্তার-দা, বস্থন আর একট্। আপনি দেশে এসে রইলেন, আমারও খোরাঘ্রির চাকরি। দেখাশোনার পাট উঠে গেছে, আলকে তার শোধ ভূলব।

এই সমধে ভার খেয়াল হল, টিফিন-কেরিয়ারের খাবার যেমন ভেমনি রয়েছে ৷ कड़े य्थिका प्राची, त्थरणन ना त्य !

ज्ञंचन थांक ।

क्रित्य (भरत्राह्ड तनातन—

य्यो मृष्ट (रहरम तरान, कथन !

ज्ञामि क्रानि, बज्ज किर्य (भरतरह । थान ।

य्यो किष्टू तरान ना, शांतिपृत्य (हरात दहेन ।

পরেশ বললেন, থাওরানোই বলি মডলং, আমায় টেনে নিয়ে এলে কেন বলো দিকি ? আমি উঠি।

যুখী বলে উঠে, না না, বস্থন আগনি, গল্প করন। আমি প্রেটিংক্সমে যাচ্ছি। ছাড-টাড ভাল করে ধোবার দরকার, গাড়িডে প্রবিধে হবে না—নিচে নামডে হবে।

নিকেট সে একটা বাটিতে করে তৃলে নিশ। যা নিল, নেছাং মতি-সামাক্ত জবস্ত নয়। পরেশ মনে মনে প্রদায় হলেন—একেবারে বে-পরোয়া হয় নি তা হলে পুরুষের সামনে হাঁ করে গিলতে লক্ষা

যুখী গেল তো কাঁক। পেয়ে অতঃপর বহিম ছেকে ধরল পরেলকে।
শতকঠে যুখীর কথা। বাইরে একটু বেশি চটপটে হলেও অন্তরে
দে অত্যন্ত সরল ও অমায়িক, অমন মেয়ে হয় না। অর্থাং গদগদ
মবস্থা বেচারার। যুখী আলোকসামাক্ত নারী, পৃথিবীতে এমনটি
দিতীয় জন্মায় নি—বিনা ভর্কে মেনে নিয়েও অব্যাহতি নেই
পরেশের। বন্ধিম বিপুলভর উৎসাহে আবার ভার গুণের ফিরিন্তি
দিতে লেগে যায়। এ পাগল মাধা ধারাপ করে দেবে যে এমনিভাবে
বকে বকে!

যুখী ফিরে আসছে। ওরা কথাবার্তা বলুক, পরেশ পালাবেন এবার। না মুমূলে উপায় নেই। বন্ধিম বলে, এর মধ্যে হয়ে গেল ?

যাচ্ছেডাই থাবার। ফেলে দিতে হল প্রায় সমস্ত।

লক্ষায় মরে গিয়ে বন্ধিম বলে, ভাই নাকি ? সব ভাতে আছকাল কোচ্চুরি চলছে। আচ্ছা, মামুদপুর পৌছই। সেধানে—

মানুদপুর পরেশের নীলগঞ্জের ঠিক পরের স্টেশন। আশ্চং হয়ে পরেশ বললেন, ফ্লাগ-স্টেশন—একটোক জল জোটামো যায় না, জলখাবার মিলবে কোথা মানুদপুরে ?

মুচকি কেনে রহস্তপূর্ণ চোখে বন্ধিম বলল, আমাদের মিল্ফে দাদা, ৰোড্দোপচারে রাজভোগ। লোক আছে আমাদের।

পরেশ বললেন, এ গাড়ি আগে ভো ধরভই না ওখানে।

আজকাল ধরে। মিলিটারি-ক্যান্টিন হয়েছে কিনা, ক্যান্টিনে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা আছে। আর ডা ছাডা—

কথার মাঝে বৃদ্ধিন থেমে গেল হঠাং। যুখী আর পরেশ চেয়ে আছেন। বৃদ্ধিন বৃদ্ধীর ঐ ক্লিজাস্থ দৃষ্টি দেবে নিশ্চরই—তা আপনাদের কাছে বলুভে দোব কি! বাইরে রাই করতে যাজেন না তো!

গলা নিচু করে বলতে লাগল, বেলেডাঙার বাারকে পোড়ানোর দেই ঘটনা—

যুখী বিশুক মুখে বলল, আমাদের সর্বনাশ করেছে ৷ বাবা তো সেই থেকে পাগলের মতো ৷

ভারপর পরম আগ্রহে বৃদ্ধিমকে জিজ্ঞাসা করে, কভগুলে: ধরা পড়ল ?

বিশ্বির বলে, সন্দেহ করে ধরেছে জন পঁচিশ-ব্রিশ । পালের পোদা মহীন রায়—সেইটেরই পাড়া নেই। সরে পড়তে পারবে না অবিশ্রি, বেড়াজালে আটকে ফেলা হয়েছে। এ গাড়িটার আমার নজর রাধবার কথা। স্টেশনে স্টেশনে নেমে বাচ্ছি, দেখছেন না!

যুখী বলে, দেখলে চিনভে পারবেন তো মহীন রায়কে ?

শ্ব, খ্ব। চিহ্নিত-মামুষ ওরা, ছ-পুরুষে হাগি—কডদিন ওর পিছনে ঘুরেছি। মামুদপুরে আমাদের আরও দশ-বারো শ্বন উঠবে। সমস্ত গাড়ি ভয়তর করে দেখা হবে সেই সময়।

যুথী বলে, ধরতে পারলে কাঁসিতে লটকে দেবেন। সে-ই ইচিত। শরতানগুলো ষভ্যন্ত করে আমাদের একেবারে পথে বদাবার জোগাড় করেছে।

পরেশ উঠে দীড়ালেন। বসে বসে জ্বার শোনা যায় না—
অসন্ত। রায় বাহাত্র নসিংহ হালদার যা এদের সম্বন্ধে বসে থাকেন,
মোটেই মিথাা নয়। যুখীর দিকে ব্যঙ্গ দৃষ্টিভে চেয়ে মনে মনে
বললেন, বিলাভি পারফিউমারির জীবস্ত বিজ্ঞাপন বই ভো নও—
তুমি একথা বলবে বই কি! স্বের্র চেয়ে বালির উত্তাপ বেশি।
ভোমাদের পরম উপাক্ত বিলাভি দেবভারাও কিন্ধু, আরে যাই করুক,
ঘর পোড়াবার দায়ে ফাঁসির হকুম দিতে ইভক্তত করত।

## (50)

বিষম বিরক্তিতে কামরায় চুকে পরেশ নিজের জায়গায় যাচেচন, জুডোমুদ্ধ পা হড়কে গেল। পড়তে পড়তে সামলে নিলেন। ব্যাপার কি ! টর্চ জেলে দেখেন, কলার খোসা। আর দেখতে পেলেন, কেক আব কাটলেটের টুকরো ছড়িয়ে আছে ভার সভর্কি-কম্পের উপর।

কী করে এলো এসব ? একটা কথা ধ্বক করে মনে উঠল।
কিন্তু না—এত জায়গা থাকতে যুখী বেছে বেছে এই থার্ডপ্লাশের
কামরায় জলযোগ করতে আসবে কি জন্ত ? সরকারি গাড়ি—যার
ইচ্ছে হয়েছে, এখানে বসে খেয়ে গেছে। তবে পরেশের বিছানার
উপর ছড়িয়ে না গেলে কোন-কিছু বলবার থাকত না।

সতরঞ্চি ঝেড়েঝুড়ে তিনি শুয়ে পড়লেন।

সেই স্বপ্ন আবার। এবার পরেশ চোখ বোজেন নি। নি:শক-গতিতে চুকল, পাখির মতো উড়ে এলো যেন। মুহূর্তে তিনি নি:শন্দেহ হয়ে গেলেন।

ফিসকাস করে বৃধী ডাকছে, ঘূমিয়ে পড়সেন নাকি ? বেডিং ও বস্তার মাঝ থেকে শব্দ বেকুল : উঁ ? খেয়েছেন ? ভূমি খাইয়ে দিয়ে যাও নি ভো! খান নি ডাই বলে নাকি ? ফেলে দিয়েছি। ছড়িয়ে গেছে সমস্ত।

পরেশ নিষাস রোধ করে উৎকর্ণ হয়ে জনে বাচ্ছেন। বটে রে গ লগেজের সঙ্গে জলজ্ঞান্ত প্রেমিক একটি নিয়ে চলেছে ধুরদ্ধর মেয়েটা —ফাঁকমডো এসে এসে প্রেম করে যাচ্ছে, আর বন্ধিম হডভাগা শুদিকে খাবার বয়ে বেড়াচ্ছে প্রেমিকবুগলের।

যুথী অনুনয়ের শরে বলে, কি কর্ব বলুন! ব্রিমটা তো ফেউ লেগেই আছে। আবার ছ-নম্বর জুটেছে—ব্রিমের চেনাশোন: কোথাকার এক ভবঘুরে ডান্ডার। বেশিক্ষণ কাছে থাকতে ভ্রস: হয় না। নইলে কি থাইয়ে দিয়ে যেন্ডাম নাং মিথ্যে আপনি রাগ করছেন।

খুব চূপি-চূপি বলছে, কিন্তু পরেশের অভ্যন্ত কা**ছে বলে প্রতিটি** কথা তিনি শুনতে পাচেচন।

কোমল অরে যুখার কথার প্রভান্তর এলো, না—রাগ করব কেন. যদ্র পারি থেয়েছি। হাত দিয়ে তুলে খাবার জো আছে কি !

জল এনেছি, জল খান। হাত-মূখ মুছিয়ে দি আপনার।

পরেশ আন্তে আন্তে উঠে বশেছেন। এমন আবিষ্ট, ঘূখী টের পেল না: শুধু হাত ধোওয়ানো নয়— ও কি! মুখ এগিয়ে নিয়ে বায়—রামো, রামো!

হাতে-নাতে ধরে ফেলবার মন্তলবে পরেশ টর্চ জাললেন।

বাল্কের উপর অভ্যন্ত কুঁকে পড়ে যুখী শাড়ির জাঁচলে পরম যছে লোকটার হাত-মুখ মুছিরে দিচ্ছিল। পরেশ উঠে দাঁড়াতে মড়ার মড়ো ফ্যাকাশে হয়ে গেল, ৰপ করে সে ডাক্তাবের হাত জড়িরে ধরল।

ঘাড় নেড়ে দৃঢ় কঠে পরেশ বললেন, ব্দিনকে বলবই আমি।
সমস্ত ফাঁক করে দেবো।

সহসা বিছানার স্থূপ ঠেলে লোকটা খাড়া হয়ে বসল। চলুন, আমিই যালিছ।

যুখী ব্যাকুল হয়ে বলভে লাগল, উঠবেন না - উঠবেন না মহীন বাবু।

শুধু ওঠা নয়, বান্ধ থেকে লাফিয়ে পড়তে যায় সহীন। অসহ আর্তনাদ করে সে বস্তার উপর গড়িয়ে পড়ল।

শিউরে উঠে পরেশ তার দিকে টর্চ কেললেন। ডাকোর মামূষ

কত রকম রোগি দেখতে হয়, কত দেখেছেন — কিন্তু এমন বীভংদ

গৃতি দেখতে চান না জীবনে। সর্বাঙ্গ পূড়ে গিয়ে বা দগদগ করছে,
বাঁকুনিতে রক্তের ধারা বেকছে কতমুখ দিয়ে। মহীন বলে,
প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াই নে। বিশুর কাজ, লোকের অভাব

কাজের জল্প বাইরে থাকবার দরকার। কিন্তু কি কাজ করব
এ অবস্থায় ? আর ভাল লাগে না, ডাকুন ওদের মশাই।

ইটে যাবার উপায় ডো নেই—

যুখী সজল কঠে বলে, না মহীন বাবু, না। কক্ষনো ভা হবে না।
পারেশ বললেন, ও সব পারের ঝগড়া দিদি। মহীনকে নিচে
নামানোর দরকার। বড়ত রক্ত পড়াছে—রক্ত বন্ধ নাহলে খারাপ হবে।

ছু-জনে ধরাধরি করে মহীনকে নামালেন। পরেশ জল আনতে
ছুটলেন প্লাটফরমের কল থেকে। এসে দেখেন—চোথে না দেখলে
কথনো বিশাস করতেন না—নাক-সিঁটকানো ঐ রকম শৌখিন মেয়ে
সবুদ্ধ সিন্ধের একখানা ক্রমাল মহীনের ঘারের উপর চেপে ধরেছে।

রুমাল ভিজে গিয়ে খায়ের রসরক্ত গড়িরে পড়ছে তার পাউডার-বুলানো স্থন্ডন্ন হাতের উপর দিয়ে, রাঙানো নথগুলোর উপর দিয়ে। কী আকুলতা চোখে-মুখে।

পরেশ সাত্ত্বনা দেন : ভর কি--ব্যাপে ওযুধপভার আছে। একুনি ঠিক হয়ে যাবে।

মুখী বলে, কোরাটারের ভিতর বাবা লুকিয়ে রেখেছিলেন, আট-দশ দিন ছিলেন। চিকিৎসার কোন উপায় করা গেল না দেখে, আমিই জোর করে নিয়ে বাচ্ছি। স্বপ্লেও কি জানভাম, আটখাট ওরা এমন করে বেঁথে ফেলেছে, পথের মধ্যে এমন বিপদ!

শ্বাহ্রত ভার কণ্ঠ ক্লব্ধ হয়ে এলো। বলে, এভক্ষণ কথন ধরে ফেলত। বেডিং ঢাকা দিয়ে রেখে আর কভ কষ্ট করে যে নিয়ে চলেছি। আমার কষ্ট আপনি ভো নিজের চোণেই দেখে এলেন।

কোন ভয় নেই দিদি---

একটু পরে বৃধ্ধিমকে প্লাটফরমের আলোর নিচে দেখা গেল। ঘূরে ঘূরে ডিটটি দিচ্ছে বোধ হয়। মহীনকে ভাড়াভাড়ি আড়াল করে পরেশ জিজাসা করলেন: কি বৃদ্ধিন ?

'আস্ছি—' বলে ব্লিকা দেবী কোথায় যে চলে গেলেন, আনেককণ আর দেখতে পাছিছ না। গাড়ি ছাড়বে, ঘনী দিতে যাছে এবার।

পরেশ হেলে উঠে বললেন, বৃথীকে আমার এখানে টেনে এনেছি। বড়মাকুষের মেয়ে—দেখে যাক পুতৃ-কানি শালের-পাতা পোড়া-বিড়ির মধ্যে কেমন আনন্দ-ভ্রমণ হয় আমাদের। যাও ঘৃথী, বঙ্কিম এসেছে, গাড়ি ছেড়ে দিছে

তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, মামুদপুরে ওদের দল উঠবে—ভার আগেই আমি ব্যবস্থা করে ফেলব। নিশিওত হয়ে চলে যাও দিদিভাই— যুখী নেমে গেল। বন্ধিমের পিছু-পিছু যাচ্ছে। যেতে যেতে ঘনপক্ষ দৃষ্টি ভূলে আর একবার ডাকাল পরেশ ডাক্তারের দিকে।

नीमगक्ष रिवेशन गांकि थामरम शास्त्र क्र एति क्र क्रिया क्र

পরেশকে দেখে বলন, চললেন ডাক্তার-দা ?

হাা। আর গেরো কেমন দেব। রোগ দেখতে গিরে রোগিটা আমার পিছন নিয়ে নিল। ত্রি-সংলারে কেউ নেই, হাসপাতালে ভরতি করে নিতে হবে।

यूथी डेर्ट्ठ मांडान ।

প্রণাম করে আসি দাদাকে-

কাছে এসে চূপি-চূপি বলে, ঠিক বলেছেন—ত্রি-সংসারে আঞ্চকে কেউ নেই এঁদের। আমার মা ঐ দেখুন ভরসা করে একবার এদিকে তাকাতেও পারছেন না। দেখবেন আপনি।

জল-কাদায় ভরতি দেই প্লাটকরমে পরেশের পায়ের গোড়ায় যুখী উপুড় হয়ে প্রণাম করল। মুখ তুলল বখন, দেখা পেল, দাবান দিয়ে কাঁপানো চুলে, ত্রের কাজলে, ঠোঁটের ক্লে কাদা লেপটে গেছে। কুলিরা তডকণে পরেশ ডাক্তারের রোগিকে গেট পার করে নিয়ে গেছে। আগে যুখী রেখাকে তেমন আমল ণিড না, এখন বাড়ির মধ্যে কথার দোসর সে-ই। সাজ-পোষাক নিয়ে প্রায়ই রেখা ঠাটা করে—জো পেয়েছে, ছাড়বে কেন ?

অমন রেশমের মডো চুলে জট পাকিরে গেছে। একট্থানি বোসো দিকি দিনি, ছাড়িয়ে দিই।

যুখী বলে, পড়ার জক্ত অনেক গালমন্দ করেছি, পটাপট চুল ছিঁছে তারই লোধ তুলবি বৃক্তি ?

সভিঃ সভিঃ তুমি যে বৈরাগিণী জলে। মহীন বাবুর পচা-ঘা ছুঁয়ে এসে সেই শাড়ি ছেড়ে ফেললে, ভাল জামা-কাপড় তারপর একটা দিন পরতে দেখলাম না।

যুখী হেলে বলে, পরিনে নোংরা হর্তের বাবে সেই ছারে। আবার কবে কোন হতভাগার দায় এলে ঘাড়ে পড়বে—এ হুর্দিনে পরে-ঘাটে ওদের তো অস্ত নেই। আর এলে পড়লে ঝেড়ে ফেলে দেওয়াও চলবে না।

রেখা বলে, তা নয়—দেখেছ যে লাজ-পোষাক সময়কালে কোন কাজে আলে না—মনের দরদ চাপা থাকে না ওর নিচে, উছলে ধেরিয়ে পড়ে। হেরে গেছ তুমি দিদি, একেবাবে হেরে গেছ। ওঁড়ো-ওঁড়ো হয়ে গেছে ডোমার নির্বিকার নিরাসক্ত থাকবার দেমাক।

একদিন শুকনো মূখে রেখা খবর নিয়ে এল, মহীন বাবু ধরা পড়েছেন।

বিলিস কি।

বাটি ধবর। পুব ভাল জারগা থেকে জেনে এগেছি।

বিজ্ঞলীর বিয়েতে গিয়ে যূখী খবরটা আরও বিশন ভাবে জেনে এল। কলেজের বন্ধু হিসাবে বিজ্ঞলী ভাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। বিয়ে বৃদ্ধিনের সঙ্গে। মেরে দেখতে গিয়ে সেই ছুর্ভাগ্যের পর রায় বাহাত্তর পুত্রবধ্র সম্পর্কেও উঁচু আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন— ও-বাড়ির বউ আর ছাঁট যেমন এসেছে, এটিও ভেমনি হবে। বাঁশবনে বাছড়ই বোলে, কোকিল এসে বাসা বাঁধবে না কখনো। বিজ্ঞাীর সঙ্গেই সম্বন্ধ হল শেষ পর্যস্ত।

বরবেশী বহিষের মুখে জনল, মহীনের পোড়া-ঘা লেরে গেছে, সম্পূর্ণ স্থাক লে আর নীরোগ দেহে ওসব বায়্প্রান্ত মামুষ চুপচাপ থাকতে পারে না তো—গিরেছিল গোলাটি-অঞ্চলে আবার কোন গোলমাল ঘটাথার মভলবে। ধরা পড়েছে, লম্বা জেল হয়েছে তব্ রক্ষে। আইন যে রক্ষ কড়া, আনেক-কিছু হতে পারত। বড় বড় চার্জন্তলো একেবারেই প্রমাণ হল না কিলা—সাক্ষিপাবুদ্ট মিলল না ভার বিক্ষত্বে। লোকে বড় ভালবাসে, বড় প্রদ্ধা করে—

বলে বৃদ্ধিন ও যেন একটু বিমর্থ হয়ে পড়ে। চন্দ্রা গুনলে কর পাবে, অদীম শ্রুজা ভার মহীনের উপর। কোথার আছে চন্দ্রা এখন, কি করছে। ধরা পড়লে ভারও ভো শান্তি হবে মহীন রায়ের মজন। কিছা কঠোরতর মহীনের চেয়েও।

কিন্তু খ্ণীর কট হয় না—বরঞ আনন্দ লাগছে, বুকের উপর চাপা পাবাণ-ভার নেমে গেল যেন। আটক থাকুক, তবু প্রাণে বেঁচে রইল। লেখাপড়া ছেড়ে সর্বন্দ ছেড়ে এডকাল মাডামাডি করেছে, তারপর অমন জীবন-সহটের পর আপাতত ছুটি পেয়ে মহীন স্বস্থ ও নির্বিদ্ধ আছে—মনের মধ্যে পরম লোরান্তি পাচ্ছে গে তার জন্ম।

রেখা 'হায়' 'হায়' করছে। সমস্ত পণ্ড হল। অকারণ রক্তশ্রোত। কত মামুব মেরেছে, কত আম আলিয়ে দিয়েছে, কত সংসার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মেরে ধরে ঠাণ্ডা করে ফেলল এবারও ?

্যুখী বলল, বাধ রক্তের স্বাদ পেয়েছে। আর ভাকে ঠাণ্ডা করে রাখা যাবে না বোন।

### লেখাটার যুখী নাম দিরেছে—'সপ্তাহের স্বাধীনতা'।

হাসির ব্যাপার নিশ্চর । মাত্র একটি সপ্তাহকাল জাতীয়-পভাক।
উভ্তে সরকারি বাভিতে। বন্ধরধারীরা থানা আর আদালতে
জাকিয়ে বসেছে, গারদে যভ হোমরা-চোমরা-মাটা মাইনে থেয়ে
ভূঁজি বাভিয়ে এসেছে যারা এতদিন। মহাবাল্ড বিল্লংবাহিনী আর
মারীবাহিনী। নিজেদের ভাক চলাচল করছে—চিঠি খুলে পড়ে
না আজকাল আর কেউ, আমার গোপন কথা প্রিরক্ষন ছাড়া কেউ
জানতে পারছে না। টেলিগ্রাফ-টেলিফোনে সংযোগ নেই, থেয়া
ভূবানো, রাল্ডা কাটা। ভারভবর্ষের রাঙা মানচিত্রের উপর ছোট্ট
একটি সবৃদ্ধ ফুটকি। এ সব সাডটা দিনের জল্ড মাত্র। সাতদিন
পরে রক্তন্তোভ আর লেলিহ আগুনে সবৃদ্ধ ফুটকি নিচিহ্ন হয়ে গেল
—লালে লাল আবার। হাসির কথাই বটে। রাজা-বাদশার পোলাওকালিয়া ভোগের পালে এ যেন চিয়ত্রখীর একমুঠো পান্তাভাত নিয়ে
সমারোহ। দেখে হাসি পায় না কার বলো। গ

কিন্তু দেশের মাম্বর হেলো না, কিন্তা কুংখ কোরো না ভোমরা।

পৌনে-ছুশ' বছরের পর প্রথম হারা স্বাধীনভার প্রভাকা উড়াল দেশের অধ্যাত অবজ্ঞাত কোনে কোনে, তাদের নমস্কার করো। যে কেউ চোধে দেখেছে সেই বিজয়দৃগ্রি, তার পর শুনেছে, খাঁচার সন্ধীর্ণ কোটরে শাস্ত মনে কলম পিবে কাটাতে পারবে কি সে কখনো? কে রাখবে আর তার মন আটকে? বাইরে শিকলের বন্ধন অটুট এখনো, কিন্তু বিমৃক্ত ভাষর আত্মা অনস্থ আকাশে পাধা মেলেছে।

বিজ্ঞান নব দব দিকে শক্তির উদ্বোধন করে চলেছে। শক্তি
সমস্তই শাখত—নিবৃপ্ত হয়ে ছিল আবিকারের পূর্বক্ষণ পর্যস্তঃ
তেসনি জনশক্তি—দোলা দিয়ে বোঝা গেছে কত চুর্বার ও অপরিমিত।

ভারা প্রস্তুত, অপেকা করতে রাজি নর আর । সাস্থারের আদিমপুরুষরা ধেমন গল বেঁথে চলত নৃতন দেশ আর নব নব সমৃদ্ধির
কামনায়, ভারাও ভেমনি এগোল স্বাধীন দেশের প্রমন্ত স্থারে ভরপুর
হয়ে। দারিপ্রা থাকবে না, অবজ্ঞা আর অসম্মান অন্তর বিদ্ধা করবে
না পদে পদে—দে যে কেমন হবে, সঠিক স্কুম্পন্ত থারণা নেই—
মনোমত যত-কিছু আছে কল্পনায় সাজিয়ে এরা রচনা করেছে স্বাধীন
ভাবীকালের দিনগুলি।

সামনে তাকাও। যা কিছু ঘটন এ তো কালবৈশাধীর বাতাস-করেক সপ্তাহ কিন্তা করেক মালে থেমে গেল। বাত্যা আর মহাবক্সা প্রত্যাসর। সেই কড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে বাবে রভিন পাতাবাহারের সারি। ঠুনকো কাচের সাসির আড়ালে নিশ্চিন্তে যারা ঘুমোচেছ, হঠাৎ জেগে উঠে ভারা ধরথর কাঁপৰে। আগস্ট-বিপ্লব শিশুর ধেলনা নিয়ে খেল। করার মডো মনে হবে সেদিন। কোটি কোটি মান্তবের এই দেশ ভয়াল আহতে আলোড়িত হতে থাকবে, মন্থনে হলাহল উঠবে, অমৃতও উঠবে, সুনাল সমুক্তক কর্তমাক্ত হবে। সামনে তাকিয়ে আন্ধকে আমি রাসবাপানের শাস্ত স্থির স্থপ্রাচীন আমগাছটা দেখছি না, বন্ধ নিস্পাণ পচাগলি দেখছি না---দেখছি অনুরকালের উন্মন্ত সংগ্রাম। আঞ্চিকার বিক্ষোভ-এই এক সপ্তাহের স্বাধীনতা নগণ্য মনে হবে ভার তুলনায়। কিন্ত গৌরব বিয়াল্লিশের আগস্টেরও---ঝড়ের যে অঞ্চরত। এর নেতা হয়েছিলাম ভূমি আমি এবং আমাদেরও নিচেকার নিভান্ত সাধারণ যারা। শেবরাতে যেন জাল ছেঁকে আহিমাচল-কুমারিকা নেডাদের ধরে ফেলল। কিন্ত भाषूर ७३ भाग नि-वादाक्रन निःगरम ज्लान मृत्रक्रम भलीवास অব্ধি। দেখা গেল, জাগ্রভ আমরা---বাছাইকরা একটি-ছটি একশ-ছু'ল বা হাঞ্চার-ছু'হাঞ্জারের উপর নির্ভরশীল আর নই : জেলের ভয় মানুষের আপেই ভেঙেছে, ছোট্ট ছেলেটা অংবি মৃত্যুভয়ঙ স্থূলেছে—বিয়াল্লিশের আগস্ট নি:সংশয়ে সেই প্রমাণ দিরে দিল।

# উত্তর কথা

(5)

বছর ভিনেক কেটে গেছে ভারপর :

কাগক্তে ফলাও করে একটা থবর দিচ্ছে, বড়লাট ও নেডাদের কনকারেজ: সিমলা-পর্বতে তুমুল আয়োজন।

যুথী বলে, সেই মামূলি চাল। পৃথিবীর দরবারে ইংরেজ ভালমাত্ব সাজছে। পর্বত শেষ পর্যন্ত যুষিক প্রস্ব করবে,দেখিস। ভিছু হবে না।

হলও ডাই। কনফারেল ভেল্তে গেল।

রেখা বলে, দেশের লোকের কিছু হল না, তবে আমাদের একটা বড় লাভ হয়েছে। অনেককে ছেড়ে' দিয়েছে—ভার মধ্যে মহীন বাবুর নাম দেখলাম।

বেধারই পরামর্শক্রমে শশিশেধর নিজে রায়গ্রামে ছুটলেন। এ এমন ব্যাপার—পরের উপর বরাত দেওয়া চলে না। বেলেডাঙা এখনো মিলিটারির কবলে—পথের তুর্গমতা ভেমনি আছে। নৌকা ও গরুর গাড়ি যোগে অনেক করে অবশেষে পৌছলেন। অবস্থা ভাল হয়ে যাবার পর এই ক'বছরের মধ্যে এভ কট তিনি করেন নি। কটের ফল মেলে, ওবে তো!

বাইরে প্রকাশ, নৃতন টেণ্ডারের তদ্বির করতে বিলাতি বোড়ল ও আইসক্রিম সন্দেশ সহ তিনি পার্বভীপুরে মেল-সাহেবের কাছে গেছেন। যুখী পর্যন্ত সঠিক খবর জানে না। সৌদামিনী ও শ্রীলচন্দ্রের সঙ্গে বিস্তারিত কথাবর্ত। হল, শশিশেখর করজোড়ে গলবন্ত হয়ে সৌদামিনীর কাছে কল্পাদায় জানালেন। মহীনও শুনল সমস্ত কথা। ভারপর শশিশেখর ফিরে আসবার দিন পাঁচেক পরে মহীনের স্বহন্তে লেখা চিঠি এসে পৌছল, বিয়েতে ভার আপত্তি নেই। কিন্তু—

'কিন্তু'র ভাবনাটা বীরে স্থক্তে পরে ভাবা যাবে। চিঠি হাডে করে শশিশেশ্বর মেয়ের কাছে এলেন।

भर्फ (पथ्। कि वलवि **এवा**त्र कृष्टे ?

यूथी अधिभन्नी इत्य डिर्रम ना, वशक मृष्ट् द्राम मूथ नामान ।

বেঁকে বদবি নে গেল-বছরের মডো--বিভাসকে বখন পাকা কথা দিয়ে এলাম ? আগেভাগে ঠিক করে বল্।

ইন্বালা ছিলেন। ডিনি বললেন, কি অন্ত জিজাসা করছ থকে ? জিজাসার কি আছে ? ভোমার বেমন কাও !

কৃষ্ণ দৃষ্টিতে দ্রীর দিকে চেয়ে শনিশেশর বললেন, সেবারও ভূমি ঐরকম বলেছিলে। বাগান্ত দিব্যি করেছি, মারক্ষতি কথার আর কাব্দে নামব না। কি কেলেকারিটা হল—বিভাসের কাছে ভারপর ধেকে আমি আর মুখ দেখাতে পারি নে। বিয়ে করবি ভো মুখী ? স্পষ্ট কথা শুনতে চাই।

আমি কিছু জানি নে বাবা। তৃমি যাও— হাসতে হাসতে বৃণী ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

ইন্দ্বালার আনন্দের সীমা নেই। মত পাওয়া গেল এতদিনে।
বিভাস হেন পাঁতের সম্পর্কে যে রকম নাটকীর ব্যাপার করে বসল,
ভাতে মেয়ের বিয়ের আশা তারা ছেড়ে দিয়েছিলেন একরকম।
রেখাই শেষটা আলোর সন্ধান দিল। ভালোয় ভালোয় এখন শুভকর্ম
হয়ে গেলে হয়। যা ছেলে এই মহীনেরা, কিছুমাত্র নিচ্চয়ভা নেই
এদের সম্পর্কে। ইভিমধ্যে আবার কবে কি ধুয়ো উঠবে, জেলের ভাক
এসে যাবে—শ্বিশেখর ভাই একবিন্দু গড়িমিল করছেন না। বিয়ের
ভারিষভ ঠিক হয়ে গেল। পাকা কথাবার্ভার পর খেকে হাসি উপছে
পড়ছে। ইন্দুবালার চোখে-মুখে।

হাসছেন শনিশেষরও কিন্তু আড়ালে গেলে মুখ গন্তীর হর।
এমন মেয়ে—রাজার ছেলে লুফে নিকে রাজ-অট্রালিকায় তুলত,
রাজরাজ্যেশ্বরীর সজ্জার সাজিয়ে যুখীকে তিনি সম্প্রদান করতে
চেয়েছিলেনও কিন্তু—। তুঃশ্বটা আরও বেড়েছে মহীনের চিঠির ঐ
'কিন্তু' নিয়ে। বিরের ভার আপত্তি নেই, কিন্তু শাঁষা আর শাড়ির
বেশি মেয়ের সঙ্গে থাকতে পাবে না। পটের মড়ো মেয়ে—ভার
গায়ে এক সেট জড়োরা গরনা থাকলে, কি চাঁপার কলির মড়ো
আঙ্ত লে একটা হাঁরের আংটি থাকলে মহাভারত ওদের অগুক্ষ হয়ে
বাবে। সর্বক্ষেত্রেই উল্টো বৃদ্ধি অদেশি হোঁড়াগুলোর। আর
পরের ছেলের কথা বলে কি হবে ? নিজের মেয়ের রক্ষ দেখ—ঐ
হওভাগাটারই জন্ত ধন্নভঙ্গ পণ করে বসে ছিল। বিভাস ছাড়াও
কত কত ভাল সম্বন্ধ এসেছে, মিষ্টিকথা বলে কিংবা গালমন্দ করে—
কোন রকমেই মেয়ে-দেখানোর জন্ম ঘূথীকে বের করা যায় নি
কুট্রের সামনে।

তবে এই একটু অনুগ্রহ করেছেন বাবানীবন, আলো-বাল্কনা কিছা লোকন্ধন থাওরানো সম্বন্ধে কোন হকুম জারি করেন নি। থেয়াল হয় নি সম্ভবত। এই দিক দিয়ে আশ মেটাবেন, শশিশেশর ঠিক করেছেন। ফটকের উপর রম্থনটোকি বঙ্গে গেছে, ব্যাগপাইপ আর ব্যাপ্ত হ্-রকমেরই বায়না দেওয়া হয়েছে। আর সম্প্রতি যশোর জেলায় এক মৌকা থরিদ করেছেন, সেখান থেকে বদেশি ঢোল-শানাই আসছে হটো-তিনটে দল।

নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি হচ্ছে আন্ধ দিন আষ্টেক ধরে। বাড়ির গাড়ি ছটো আছেই, তার উপর পুরো দিন হিসাবে ট্যান্সি ভাড়া করা হয়েছে। শশিশেশর, ইন্দ্বালা, রেখা আর কোন কোন কেরে যুধী ভ—চারজনের চতু মুখী অভিযান চলেছে সকাল থেকে রাজিনটো ইক্তক। আইন মতে পঞ্চাশন্তনের বেশি খাওয়ানো মানা—চিটির পাদটীকার ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—'অন্ত্রগ্রহপূর্বক পুর্বাহ্নে নিজ

নিজ রেশন পাঠাইরা বাধিত করিবেন।'

কি মশার চাল-চিনি পাঠিয়ে দিডে হবে নাকি হিসেব করে ?

কিছু না, কিছু না! হেসে শনিশেষর বলেন, বেমন ব্যাধি ভার তেমনি চিকিছে। বদি কেউ ধরতে আসে, লোক খাওয়াছে তার জিনিস পেলে কোখার—চিঠি কেলে দেব তক্ষ্ণি। বাঁরা খাছেন. এ সমস্ত ভাঁদেরই জিনিসপত্র। জার আপনারাও বেমন—কার ম্যাখাবাথা পড়েছে, কে আসছে থোঁজার্থ জি করতে ! বদি আসেও, সরকারি মান্ত্র তো—ম্নি-খবি নয়, একখানা কি দেড়খানা নোট গুঁজে দিলে আপনি মুখ বন্ধ হয়ে বাবে। এটা হচ্ছে আইনমাফিক ভারু একটা পথ খুলে রাখা।

মৌজায় কাছারিবাড়ির লাগোরা বড় এক দীবি কেনা হয়েছে, তাতে বিস্তর মাছ। সেই মাছ আনা হয়েছে, তহলিলদার অক্ষয় সাধুবা নিয়ে এসেছে। আর মেয়েপুরুষ আট-দশক্ষন এসেছে বিয়ের কাজে খাটাখাটনি করবে বলে। যোড়ার গাড়ি থেকে একটা মাছ নামিয়ে বাড়ির ভিতর আনতে মরদগুলো হিমসিম হয়ে গেছে। সদর-বারাগুরে সামনে এনে ফেলল। শশিশেশর ছুটে এলেন, আরও অনেকে এল দেখতে। দেখবার মডোই বটে! পুরাণো মাছ—আশের উপর ছাতা পড়ে মিশ-কালোরং ধরেছে।

বাঃ বাঃ—ক্ত ওজন দাড়াবে অক্ষয় ? ঐ কাতলাটাই ধরো। আধ মন—না আয়ও বেশি হবে—কি বলো ?

অক্ষয় বলে, আধ মন কি বলছেন কর্ডা ? কাঁটায় চড়িয়ে দেখুন, মনের ধাকার পৌছবে। মুঙুটাই হবে ভো সের দশেক।

नमञ्ज व्यामारमञ्ज मीचित्र १

এ আর কি। জালে রাখা গেল না যে, ছি'ড়ে পালাল। আমাদের রাখাল পাড়ুই অবধি আঁতকে উঠেছিল। বলে, কুমীর পড়েছে জালে।

পুব তারিপ করতে লাগলেন শশিশেধর। তোমার মেয়ের একটা

শাজি কিনে দেব বলেছিলাম, এবারে উয়াগ করে নিম্নে বেও অক্ষয়। বাহাছরি আছে সভিা, অভ বড় জলকর মাঙনাই ভো কিনে দিয়েছ এক রকম।

অক্স্য চোৰ টিপছে দেখে তিনি থেমে গেলেন।

কমবয়সি একটি মেয়েলোককে দেখিয়ে অক্ষয় বলে, এর নাম সারদা বেওয়া। দীঘিটা এদের ছিল। কাজকর্ম করবে, শহর দেখবে, ভাল-মন্দ খেরে যাবে ছটো-ভিনটে দিন—ভাই ক'জনকে নিয়ে এসেছি। অনেকেই আসতে চাল্ডিল, ভা গ্রামস্থ ভো আর নিয়ে আসা চলে না!

সারদা এগিয়ে এসে গড় হয়ে প্রণাম করস। শশিশেশর ছ-পা পিছিয়ে গেলেন। সভূর মা বাচ্ছিল, ডাক দিলেন। ওরে শোন, যুথীর কাছে নিয়ে যা এই মেয়ে ক'টিকে। এক-একখান। পুরাণো কাপড় দিয়ে দিক। বাও মায়েরা, আগে ভজত হয়ে এসো।

তাড় হাতে বসন্ত হালুইকর দেখা দিল। বসন্তর সঙ্গে তার সহকারী নেপাল।

এখন সকালবেলা ?

কালকের কিছু ছানা রয়ে গেছে, সাপটাতে পারা যায় নি।

বড় বড় বারকোশে ছান! রেখে দিয়েছে, বারকোশের একধার নিচু, জল গড়িয়ে জমছে সেদিকে। একদলা ভার থেকে ভূগে নিয়ে বসস্ত গালে ফেলল। সুধ বিকৃত করে বলে, টকে গিয়েছে—

নেপাল বলে, ভা হলে ?

চিনি দিয়ে খুঁটে দিয়ে যাই। স্বাদ না হোক, মিষ্টি তো হবে। কত রক্ষের মানুষ খাবে---সরেশ-নিরেশ সব রক্ষের টান পড়ে যাবে। চিনির রস্টা চালিয়ে দে স্থাপলা।

ত্-জনে আংটা ধরে ভিয়েনের কড়াই উন্থনে চাপাল। গাঁট থেকে বসস্ত গাঁজা বের করল এইবার। গাঁজা টিপছে আর নেপালকে নির্দেশ দিছে, কি পরিমাণ চিনি ঢালতে হবে কড়াইরে। তৃ-কোঁটা কল দিয়ে নিল একবার বাঁ-হাতের চেটোয়। শশিশেখর আসছেন দেখে সাঁকা সমেও হাতথানা ডাড়াডাড়ি মুঠে। করল।

শনিশেখর বললেন, চিনির বস্তা উঠোনের উপর ফেলে বেরেছে, কি আকেল বল দিকি ভোমাদের ? সুঁচের ছেদা দিয়ে হাতী বেরিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু সমস্ত চেকেচুকে করতে হর রে বাগু। লোকে কোণাও এক ছটাক চিনি পাচ্ছে না। বস্তা ছটো ঘরের ভিডর ভূগে দাও, দরকারের সময় বের করে এনো।

বলতে বলতে এগিয়ে চললেন: মাছ কোটা আরম্ভ হয়ে গেছে।
নৃত্ন-কেনা চাটায়ের উপর সারদা, পাঁচুর মা এরা সং বঁটি নিয়ে
বসেছে সারবন্দি: নারিকেলের মালা দিয়ে আদ ছাড়াছে।
ল্যাঞ্জার দিকে পা দিয়ে চেপে ব্রেছে, নালা দিয়ে ঘসছে, বড় বড়
আঁশ ছড়িয়ে পড়ছে চার দিকে।

রেখা এল । সঙ্গে ফুটফুটে ছোট মেয়ে কয়েকটি। কি দিদিমণি !

জাঁশের ঝাঁপি করবে এরা, আমায় স্থপারিশ ধরেছে। বড় বড় দেখে বেছে আঁশ দেবেন ভো কডকগুলো।

শক্ষয় তদারকে আছে এদিককার। বলে, খুব—খুব। এক খুড়ি, ছু-ফুড়ি—যত দরকার। হাতের কাল উঠে গেলে সারদা, কতকগুলো আঁশ রেখে দিও ছোটদিদিমণির জল্ভে। কলভলায় ঘসে ঘসে সাফ করে দিও।

রেখা চলে পেলে চোখ টিপে অক্ষয় বলে, কণ্ডার ছোট মেয়ে। বাহারখানা দেখেছিস ় হাছে যড়ি বেঁখেছে সাড়ে ছ'ল টাকার। বেনারসি দিয়ে পা মোছে এরা আক্ষকাল।

কি কাজে অক্ষের ডাক এল। যাবার সময় সার্বার কানের কাছে মুখ এনে চ্পি-চ্পি বলে যার, কড়া নজর রেখো। কলকাতা শহর এর নাম—এখানে সব শালা চোর। বড় ছোট বাছবিচার নেই। দালানে নিয়ে নিরে রাখছে, তৃমি হাজির খেকো সারদা, নয় ডো কোটা-মাছই লোপাট করে দেবে।

#### (2)

সদ্ধা হল। ব্যাপ্ত-ব্যাগপাইপ, চোল-কাঁসি মিলে এমন কাণ্ড শুরু করেছে পথ-চলভি মাত্মৰ কানে হাত-চাপা দিয়ে রাস্তা পার হয়। মোটারের পর মোটার নিমন্ত্রিতদের নামিরে দিয়ে পার্কের পাশে লাইনবদির দাঁড়াছে। শশিশেশর আর জাঁর জ্ঞাতি সম্পর্কের কয়েকজন গেটে দাঁড়িরে অভ্যর্থনা করছেন। ছোট ছোট মেয়েও ক'টি আছে, বেলফুলের মালা পরিয়ে দিছে নিমন্ত্রিতদের।

সময় হয়ে গেছে, বর পৌছার না কেন ? দোওলার বারান্দায় মেয়েরা ভিড় করেছে। ফুল আর ধই ছড়াবে, শঝ বাজাবে ওখান থেকে। শাড়ি-গরনার বিকিমিকি, কর্লহাক্ত, কৌড়ক-চঞ্চল দৃষ্টি। এ যেন ইট-কংক্রিটের বাড়ি নর, পরীর দেশের একটুকুরা এসে পড়েছে এখানে। কিন্তু বর আসতে না কেন এখনো ?

কলরব উঠল রালাবাড়ির দিক দিয়ে। রেখা সকলের আগে দেখতে পেয়েছে, সে চেঁচাচ্ছে, এই যে—এসে গেছে এদিক দিয়ে—

থিড়কির দরজার ওদিকে সেই প্রাণো সক্ল গলিটা। স্টিছাড়া বর ঐ পথে চলে এসেছে, সদর রাজা চোখে পড়ে নি। পুরুত সঙ্গে এসেছেন, গায়ে পড়েই ডিনি শোনাতে লাগলেন এই গলিটুকুই মাজ ভারা পায়ে হেঁটে এসেছেন। বাকি সমস্ত পথ বিরাট এক ট্যান্ধি-গাড়িছে। কি করা যাবে, কোন রকমে যে ঢোকানো গেল না— ভাই ট্রাম-রাস্তা থেকে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসতে হল।

হুড়দাড় করে মেয়ের। ছুটল। ফুল-বই ছুড়াবে কি—বর ইতিমধ্যেই বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে গেছে, ডাকিয়া ঠেস দিয়ে গদিয়ান হয়ে বসেছে। ব্যাশ্র-ব্যাগপাইপেরা বেকুব হরে গেছে, বর আসবার সময় বিক্রম দেখাবে ঠিক করেছিল—এখন বাজাবে কি বাজানো বন্ধ রাখবে, সাধান্ত করতে না পেরে শশিংশখরের দিকে ভাকায়।

শশিশেধরের মূব অন্ধকার। জামাই এসেছে খবর পেয়েও তিনি ভিতরে এলেন না জামাই দেখতে। বর্ষাত্রী একজন মাত্র—বিনয়। বরকর্তা স্থভরাং সে-ই। শশিশেধরের সঙ্গে কণাবার্তা বলবার জক্ষ বাইরে বে সব চেয়ার পাড়া আছে, ডারই একটায় সেবসে পড়ল।

রেখা থাকতে পারে না, এই বৈঠকধানা খরেই চলে এল তার বয়লি পাঁচ-সাভটি মেয়ে সলে নিয়ে।

वादाः, नकुन क्रिमिन संबादनन वर्षे !

মহীন জিল্ঞাসা করে, কি ?

চোর নাকি আপনি ? সিঁদ কাটবার মতলবে চুপিসারে পিছন-দরজা দিয়ে চুকলেন ?

আর একটি মেরে বলে, বিরে করতে এমন ভাবে কেউ আসে ?
মহীন ভালমানুষের মডো বলল, আর কখনো বিয়ে তো করি
নি। জানব কি করে বলুন :

এত করে গেট সাজাল আজ ছ-দিন ধরে, এত মায়ুবজন ! সকলে আমরা সেই সজ্যে থেকে দাঁডিয়ে—

বলতে বলতে রেখা খেমে গেল। অঞ্র আভাস যেন তার কঠে। বলে, বাবার কোন সাধ মেটাতে দিলেন না জামাইবারু। তাঁকে এমনধারা বেকুব করে কি লাভ হল বলতে পারেন ?

মহীন বলে, আমি বৃক্তে পারি নি—পত্যি বলছি রেখা, যে ওটা বিড়কির দরজা। চুকে খানিকটা এসে তারপর ব্যলাম। তখন আর ফিরে যাওয়া চলে না।

কোনটা সদর, কোনটা বিড়কি—ভা-ও ধরতে পারেন না ? বিরে-বাড়ি—না দেখতে পেলেন একটা মানুষ, না আলো-রসুনচৌকি

## -- ७ यू व्यरमन ना वरत्रत्र मुकवात्र भथ ७ छ। नत्र १

মৃহ হেসে মহীন বলে, ভূলে যাচ্ছ রেখা, তিন বছর আগে জেলে চুকেছি। আজকের যেটা খিড়কি সেইটাই তখন সদর ছিল তোমাদের। ভোষাদের বাড়ি আমি আরও একবার এসেছি কিনা ভোমার দিদির সঙ্গে। তা ছাড়া—

একট্ ইডক্কড করে বলে কেলল, সে সময়ে ডোমাদের বাড়ি বিয়ে-থাওয়া হলে দরজায় বসভ কি রন্থনচৌকি, অলভ আলো। বড়ঘরের এই বে মেয়েরা এসেছেন, পায়ের থূলো দিতে আসতেন কি এঁবা । জবাব দাও, তথু আমায় দোব দিলে হবে না।

সত্যি, ক্ষবাব নেই। এই ডিনটে বছর ডিন শতাকী বলে মনে হয়। এরই মধ্যে রেখারা সেই অভীত ভূলে বেতে বসেছে। এখন যেটা রাল্লাবাড়ি, সেইটেই বসতবাড়ি ছিল এদের—রাসবাগানের পিছনে এঁলা সেই কুঠুরি কয়েকটা। গলিপথে বাড়ি চুক্তেই হত। গলিটাও কি এখানকার এমনি ? নর্ণাযার ক্ষল ক্ষমে থাকত, বারোল' বছরে বাটি পড়ত না, নাকে কাপড় দিতে হত আবর্জনার গলে, রাসবাগানের অভিকায় আমগাছগুলো এমন আধার করে রাখত যে দিন-হপুরেও গা হমছম করত গলিটুকু পার হয়ে আমতে।

রেখা বলে, সভিচ্ট আপনি জানতেন না রাস্থাগান কিনে সেখানে আমাদের বাড়ি উঠেছে, সদর-রাস্তায় বাড়ির মুখ হয়েছে !

মহীন ঘাড় নাড়ে। না, কিছ না। আক্সেই এসে দেখছি এই ব্যাপার। দৈভার মতো সেই গাছগুলো নিপাড গেছে। ডোমাদেরও নতুন চেহারায় দেখতে পাচিছ। আক্সব ক্ষাৎ দেখছি বাইরে এসে। ক্লেমে খবরের কাগক দিভ—ভাতে আমরা পড়ভাম, মধন্তরে লাখ লাখ মান্ত্র মরেছে। আর আকাশ ফুঁড়ে যে টাকার বৃষ্টি হয়ে যাচেছ, টিনের ঘরের সামনে বিশাল ভেডকা উঠছে, এসব সুধের খবর কোন কাগকে দেয় নি ভো রেখা-ভাই।

বিয়ে শেষ হল, বর-কনে বাসরে গেছে। আত্মীয়র। ঘিরে

বসেছেন। মহীন সকলের কথাবার্তার ক্ষবাব দিচ্ছে, হাসছেও—
তবু তার কেমন-কেমন ভাব। বুঝতে পারছে, যেমন হওয়া উচিত
এখানে, ঠিক তেমনটি সে হতে পারছে না। কোনদিনই সে মিশুক
নয়—তার উপর এই তিন বছর ক্ষেলে থেকে একেবারে দল-ছাড়া
হয়ে গেছে। নতুন সমাক্ষে এসেছে, এখানে সবই অচেনা। উল্লাস
দেখাতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে যায়, ক্ষশোভন বাড়াবাড়ি হচ্ছে নাকি ?
চুপ করে থেকেও সোয়াজি পার না—লাশনিক ভক্কভার জারগা নয়
তো এই বিয়ের বাসর।

মেরেরা কুন। স্বৰেশ রূপদীরা বিহাতের মতো বিক্ষিক করছেন। পরিমার্জনায় কালো মেয়েদেরও রঙের উপর রূপালি কোলদ খুলেছে। কোন্ লাভিতে কোন্ রাউদ ম্যাচ করবে, কোন্ চঙে কেশবিস্থাদ মানাবে ভাল, ভা নিরে ছন্চিন্ধার অন্ত ছিল না—আর বেরসিক জামাই মুখ ভূলে চাইল না একটি বার। ভূটি মেয়ে রাগ করে ভো উঠেই দাভাল—

डेर्गि भीता ? अत्र मस्या ?

যে কাঠখোটা জামাই ভোমার কাকীমা। রস-ক্য নেই—না দেহে, না মনে।

চুপ! চুপ!

গাঁটে হয়ে বলে আছেন, মাছুধ বলে ভাবেন না আমাদের। অভ দেমাক কিনের শুনি ?

আঃ-- বলে পাশের মেরেটি মূখ চেপে ধরল।

ইন্স্বালা কি করবেন ভেবে পান না: সতুর মা এলে ডাকে, নিচে এপো মা। দেখে যাও কি কাঞ্চল

কি, কি রে ?

সঙ্গে পড়ে বাঁচলেন ভিনি এদের সামনে থেকে।

কাণ্ড একথানা বেবেছে বটে। নিমন্ত্রিভেরা খেডে বসেছেন, দেওয়া-খোওয়া হচ্ছে, খুব হৈ-চৈ গণ্ডগোল সেদিকে। ভালা-মাছের পাহারার ছিল সারদা। কাঁক ব্বে গ্রাগ্র সে থাছিল। অক্ষর কি কাজে এসে পড়ে সেই সময়। ভার গালিগালাজে আরও আনেকে এসে পড়ল। মাছ এখনো সারদার মূখ-ভরভি, গিলে ফেলার ফুরসং পায় নি, চেষ্টা করছে—চোথ লাল হয়ে গেছে, দম আটকে না যায়।

অবস্থা দেখে শশিশেখনের দরা হয়। আহা—এ কি করছ ভোমরা ? ওদেরই পুক্রের নাছ—ছ-খানা খেরেছে, ভা কি হয়েছে ? হাঁ করো তুমি মা, কেলে দাও ওগুলো। এই ঠাকুর, খুরিতে করে ঝোলের মাছ দিয়ে যাও ভো খানকভক—

ইন্দুবালা রাগ করে ওঠেন, থাক—সায়া দেখাতে হবে না। বিধবা মাতৃষ মাছ খাচ্ছে, চুরি করে খাচ্ছে—আর আফারা দিচ্ছ তুমি এসে? নিজের কাজে যাও।

সারদা মুখ তুলতে পারছে না, মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারলে শে বাঁচে।

ছোট্ট একটি ঘটনা—নাস আঠেক আপেকার। বুড়ো বর—
থদের সমাজে কঞ্চাপণের জোগাড় করতে বরুষ হয়ে যায়, আর পুর
বিশি টাকা পণ দিতে না পারণে ভাগর মেরেও জোটে না—ভাই
কচি মেরেও বুড়ো বরে বিয়ে হয় প্রায় সর্বক্ষেত্র। সারদার বুড়ো
অর্ধর্বর মরো-মরো হল। দীথি-ভরা মাছ—বুড়োরই যৌবন বয়ের
ছেড়ে দেওয়া—ঐ নাছেরই কডকগুলো ধরে সেবার পণের টাকার
জোগাড় করেছিল। পাড়াপড়শিরা বলল, মাছ-ভাভ থেয়ে নে রে
বই, বুড়ো মরে যাবে—আর ভো থেতে পারবি নে। ভার ভাত্মর-পো সমস্ত পাড়া ঘুরে বেড়াল একগাছা জালের চেইায়। ভারপর
ভিয় গ্রামেও সেল। কোধায় জাল। কাপড় বোনবারই প্রতা
জোটে না, ভার জলে! বুড়োকে অন্তর্জলীতে নামিয়েছে, ধাবি
ধাচ্ছে সে—সারদার ভধনো আশা, জাল কাবে ভাত্মর-পো দড়াম
করে বড় এক মাছ উঠানে এনে ফেলবে এইবার।

শ্বাত গভীর, শহর নিজক। রাক্তার আলো নিভিয়ে দিয়েছে অনেককণ। বিরেবাড়ির আলোও নিভল একে একে। অনেক দূরে হাসপাডাল—ভারই আলো কেবল দেখা যাজে, অককার পটের উপর সারি সারি জানলার ফ্রেমে বসানো আলো। মেয়েরা সবাই বিদার হয়ে গেছে, বরণ-প্রদীপটা কলছে তথু টেবিলের নিচে। ওটা নেভাতে নেই, সমক্ত রাত কলবে।

য্থী নিঃশব্দ হরে আছে। কিন্তু গুমোর নি, অনুমান হচ্ছে।
না, গুমোর নি। নিধাস কেলছে জোরে জোরে, পাল কিরে শুলো
একবার। কিন্তু এ রকম করছে কেন, কথা বলে না কেন । নৃতন
পরিচয় নয়, এমন শজ্জাবভী নববধূ হবার মানে হর না কিছু। বিদ্যে
হয়ে মেয়েরা আর এক রকম হরে বার ব্বি সজে সজে! না, রাগ
করেছে।

মহীনের মন ভরে উঠা। একদিন এ বাড়িছে এসে নিডান্ত অকারণে একে অপমান করেছিল, কিন্তু রাগ করে নি সেজতো— অভি অসময়ে অন্তুত ছংলাহনিকভায় ভাকে বাঁচিয়েছিল পুলিশের কবল থেকে। বিভাসের মতো পাত্রকে কুকুরের মতো দ্ব-দ্র করে দিয়ে ভারই জেল থেকে ফিরে আসার প্রতীক্ষায় ছিল। গোলাপি রঙের পাডলা সিছের শাড়ি পরনে, আটো-সাটো জামা গায়ে—এতক্ষণ লোরালো বিছাডের আলোয় অক-শোভা উপ্রহয়ে কুটে বেকছিল। এখন আর এক ছবি—রেড়ির ভেলের মিটিমিটি আলোয় অগমায়া। আলোর শিখা কাঁপছে, বিছানায় কুল ছড়ানো, কাপড়চোপড়ে সেটের মাদক গঙ্ক, যুখী একটুখানি কাত হয়ে মুখ ফিরিয়ে আছে। মহীনের সঙ্কোচ লাগে, এখানেও যেন নিজেকে মানিয়ে নিডে পারছে না। দেশের মুক্তি-সাধনার এ-গায়ে ও-গায়ে ছেলেদের আশ্রমে আর সমাজ-স্পর্গহীন জেলে জেলে অনেক বছর কাটিয়ে দিয়ে কিছুতে যেন জোড় লাগানো যায়েছ না জীবনের সঙ্কে।

উঠে মহীন সুইদ টিপল। খুমোয় নি ঘূর্ণী, চেরে দেখছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে-ও। বিছানার ও-ধারে মুখ থুরিয়ে বসল। কথা বলছ না, আমার উপর রাগ করেছ যুখী ?

চোধ ছটি নিচু হরে আছে মাটির দিকে। কলেজের সেই প্রাপন্ত মেরে মুখটোরা মহীনকে অপদস্থ করে আনন্দ গেড, আজ তার কি হয়েছে —চোধ তুলভে গিয়ে আবার নিচু হয়ে পড়ে। যজবার চেষ্টা করে, পেরে উঠছে না।

মহীন ডাকে, শোন যুখী, ডাকাও এদিকে।

অবশেবে মুখ কেরাল। হাসির মৃগু প্রালেপ ঠোট ছটিছে। ভয়-ভয় করছে বড়। মহীন এসে হাভ ধরল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে, পুরুষের কঠিন বাহু-পেবণে নিম্পিট হচ্ছে ভার নরম দেহ। ব্রের উপর ভাকে লুফে ভূলে নিল। ষ্থীর সন্থিত নেই ভধন।

কথা ভারপর আর ফুরোর না।

আছো, নতুন পরিচয় নর আমাদের—অসন মূখ-গোমড়া করে কেন ছিলে বলো ডো চ

আমি আগ বাজিয়ে বলতে বাব কেন ? মান নেই বুঝি আমার । আর মান নিয়ে আমিও ্বণি ভোমার মতো পড়ে থাকতাম খুনের ভাগ করে ?

পারলে না তো। হেরে গেলে—নিকেই কথা বললে খোশামূদি করে। হি-হি-হি—

বিমুগ্ধ মহীন বলতে লাগল, গেল-মাদের এই লাডাশে জেলের মধ্যে এডকণ কম্বল মাথার নাক ডাকাচ্ছ: তখন কি লানি, একটা মাল পরে আমার ভাগ্যে —

रूप! फात मूथ *(*५८ण श्रतण यूथी।

মহীন হেদে বলে, শুনতে চাও না জেলের কথা ? কিন্ত কীবিচিত্র জীবন মাজুবের! আজকে বাসরঘরে, আর কাল হয়তো এমনি সময়—

যুখী বলে, পরমানন্দে কাল এমনি সময় ভোমার সঙ্গে ৰায়গ্রামে

গিয়ে উঠেছি।

সহসা মহীনের মুখখানা কাছে টেনে নিয়ে বৃথী সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে।

কি দেখছ ?

শিরা বেরিরে পড়েছে। উঃ, এই ডিন বছরে নিংড়ে যেন সকল রস বের করে নিরেছে। চিনভে পার( যায় না।

মহীন বংশ, ভোষাকেও চেনা বাচ্ছে না যুখী। ডিন বছরে আরো অপুর্ব হয়ে উঠেছ।

যুথী প্রসন্ন মুখে বলে, আর অবস্থাও কিরেছে, দে<del>বছ</del> ডো! এমন হবে কেউ ভাবতে পারে নি। কনকনে সেই আন্ধার বাজি-মাগো!

সবুজ কম্পউগুওয়ালা ককবজে এই ভেডলা হয়ে গেছে। রূপসী ছিলে তথনো তুমি, কিন্তু নকল সাক্ষ কেলে দিছে অপস্থপ হয়েছ। আক্সকে নতুন করে ভোমার প্রেমে পড়লাম।

টং-টং বাজল চারবার।

সর্বনাশ! ঘুমোও, ঘুমোও—কালকে আবার ট্রেন-নৌকো গলর-গাড়ি—

থুব আনন্দ হচ্ছে, না খ্থী !

যুখী সপ্রতিভ কঠে বলে, তা নিছে বলব কেন ? পাড়াগাঁ হোক, পুরাণো বাড়ি হোক, আমার নিজের ঘরবাড়ি ভো সেটা! যাই বলো, শহরের চেয়ে অনেক ভালো পাড়াগাঁ জায়গা—সেখানে জীবন আছে, মানুহ মন খুলে হাসতে জানে। জানো ভো, ভোমাদের ও-অঞ্চল দেখে এসেছি সেবার নীলগঞ্জ গিয়ে। বড়ত পছন্দ হয়েছিল আমার। যাকগে—ঘুমোও দিকি এবার।

মহীনের কপালের উপর ধীরে ধীরে যুবী মোলায়েম আঙুল ক'টি বুলাতে লাগল। মহিধখোলা নদীর ঘাটে নৌকা লাগল, তথন পড়স্ত বেলা।
বিনয় কলকাভায় রয়ে গেছে, ফুলশয্যার দক্ষন কিছু কেনাকাটা করে
সকালবেলার দিকে পৌছরে। নৌকা থেকে নেমে গাঁড়িরে মহীন
ভাকিয়ে ভাকিয়ে দেখে। না, গক্ষর-গাড়ি আসে নি ভো! লোকজন
কেউ এলে পৌছর নি বাড়ি থেকে। বড় সকাল সকাল এসে
পড়েছে, জোয়ার ভীরবেগে নৌকা ছুটিয়ে এনেছে।

আহা, জুতো কি করলে ? জুতো পরে নামে। যুখী।
মধুর হেলে আবদারের ভলিতে ঘাড় নেড়ে যুখী বলে, না—
গৌয়াড় মি নয়, যা বলি শোনো।

যুধী বলে, পীচের রাজ্ঞা নর—মাটি এখানে। ষাটির ছোঁওয়া পায়ে নেবো। কী যে বলো তুমি। জুতো পায়ে মেমনাহেব হয়ে যাব নাকি আমার নতুন মা-দিদিষা-দাদামশায়ের কাছে? সে আমি পারব না।

হাড়-পাজরার ট্করো এইসব গাঙের ধারে। পারে ফুটে যাবে, টের পাবে তথন।

অবাক হয়ে যুখী জিজাসা করে, হাড় ? কিসের হাড় ? কোথার ? কোথার নয় বলো ! সারা অঞ্জ জুড়ে ৷ আর সব চেয়ে বেশি এশিকটায় । শাশান এ পাশে কিনা ৷ মড়া পড়ে পড়ে খাকত— টাটকা-বাসি কাঁচা-আধপোড়া ৷ শিয়াল-শক্নের মন্তব লেগে গিয়েছিল, টেনে টেনে এদ্যুব এই পথের উপর অবধি নিয়ে আসত ।

দেখেছ তুমি ?

মহীন বলে, জেলে ছিলাম যে! ডোমরা দেখ নি—আমিও না। তোমরা জেলের বাইরে ছিলে, কিন্ত শহরে ছিলে—রাসবাগানের গাছ কেটে ফেলে ডখন ভোমাদের কংক্রিটের বাড়ির ভিড-পিডন হক্ষে। এখন দেখে নাও কিছু। আন্ত চেহারার না দেখলেও হাড়-পাঁজরা মাধার-খুলি চের চের দেখতে পাবে।

সভয়ে যুখী শ্রশানের দিকে তাকার, আবার ভাকার মহীনের দিকে। শেষে জোর করে হেসে উঠল।

মিথ্যে কথা। মিছিমিছি ভয় দেখাস্থ তুমি আমার। আমার ভয় দিয়ে মক্কা দেখছ।

ছুটে এনে সে মহীনের হাত জড়িয়ে ধরল। আরামের নিশাস ফেলে বলে, ব্যদ—কিচ্ছু আর গ্রাহ্ম করি নে। কন্ত কট করেছি জান এই অধিকারটুকু পাবার জন্তে ? কন্ত নিজে সয়েছি আপন-পর সকলের কাছে ?

নদী-চরের সীমা ছাড়িয়ে তারা রাজার এসে পড়েছে। দোচালা দোকান-ছর—মুড়ি-বাতাসা আর বিড়ি-সিগারেট বিক্রি হয়। এখন দোকান বন্ধ। সামনে কাঁচাপার গাছের নিচে ছ-জনে বসল। তাকিয়ে তাকিয়ে বছল্র নজর চলে দেখছে। কী আকর্ষ, সন্ধাা হয়ে যায়—এখনো গকর-পাড়ির দেখা নেই। মাঠের ওপারে ধান-ক্লেতের ভিতর সূর্য ডুবে যাছে। খুখু ভাকছে, কোকিল ভাকছে, আরও কত কি নাম-না-জানা পাখী। চাষীরা সার বেঁধে ক্লেড নিড়াছে, ঢাকের বাজনা আসছে অনেক ল্রের কোন গ্রাম থেকে। ভাইনে থেজুর-তাল-নারিকেলের মাবে মাবে খোড়ো-বাড়ি।

আঁধার হয়ে এলো—গাড়ি না হোক, খবর নিজেও একজন-কেউ আসছে না। চাষীর ছেলে—হাতে দড়ি-খুঁটো ও খুঁটো-পোড়া মুপ্তর, আগে আগে গঙ্কর পাল—গরু ভাড়িয়ে নিয়ে প্রামে চুকছে। বিরক্ত বিশ্রত হয়ে মহীন বলে, এখনো আগে না কেন?

যুখী বলে, ব্যস্ত কিসের! হোক না দেরি।

থিরঝির করে হাওরা বইছে, চমংকার লাগছে যুখীর। চাঁদ উঁকি দিল প্ব-আকাশে। অবঁচাপার গদ্ধ আসছে, অনেক কুল ফুটেছে। যুখী বলে, ছ-ভিন মাইল পথ তো মোটে, না হর ছেঁটেই চলে যাবো চাঁদের আলোয়। ভূমি ক'টা ফুল পেভে এনে দাও দিকি— দেখি কেমন পুরুষ।

ঐ চাঁপা-ভালে যুখী, গলায় দড়ি দিয়েছিল দোকানির বউ।
ফের ? আচ্ছা, যা খুশি বলোগে। আমি কানেই নেবোন।
মোটে—

ছ-কানে হাত চাপা দিয়ে সেই সদর পথের পালে যুখী মহীনের পা ঘেঁসে বসে পড়ল।

মহীন বলছিল, এই মাস ছয়েক বড় জোর হবে। ভাগ্যে জেলে ছিলাম—চোধে দেখতে হয় নি। উলঙ্গ মড়া সমস্তটা দিন খুলেছিল —আজকে কত ফুল ফুটে আছে সেই ডালে!

যুখী জিজাসা করে, হয়েছিল কি ?

শাড়ি ছিঁড়ে পিয়ে এমন হয়েছিল বে সন্তম থাকে নাং ছেড়া-শাড়ি পাকিয়ে দড়ি করে মেয়েটা তথন লক্ষা বাঁচাল।

একটু চুপ করে থেকে মহীন বলতে লাগল, মানকচুর হ'তিনটে বড় বড় পাতা বেড় দিয়ে বেঁথেছে। ঐ হল তার আবরু। দারোগা এলে না পোঁছানো পর্যন্ত বুলতে লাগল। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, মড়া নামিয়ে ফ্যালাদে পড়বে! মুরারি বৈরাগী চোথের জলে বারম্বার বলে, না ছকুর কিনারকম ঝগড়াঝাটি হয় নি আমাদের মধ্যে। লোকের সামনে বেরুবার উপায় ছিল না ভো—বউ তাই ঘরের মধ্যে বাঁপ এটি থাকত। শেবে বোধহর মনের ঘেরায় । দারোগা হাঁক দিলেন, চোপরও। থত্যত খেয়ে মুরারি থামল। বিপোট লিখে লাগ চালান দিয়ে দারোগা লাহেব ঘোড়ায় উঠলেন।

যুখী হঠাৎ মহীনের হাত ধরে টানল: চলো, ইটিতে লাগি—
ইটি তাকে বলে না, একরকম গৌড়তে শুকু করল। মহীন
অবধি পেরে উঠছে না, পিছিয়ে পড়ছে। বলে, গাঁড়াও—গাঁড়াও।
সর্বধানে এক দশা—পালাবে কোখা। পালিয়ে ভো ভোমাদের

কলকাভার সিয়ে উঠতে পারবে না।

বাঁকের মূথে এই সময় গরুর-গাড়ি দেখা দিল: কটু রয়েছে সঙ্গে। বাঁচা গেল।

অত কাদা লাগালে কোখেকে বৃদী ় পথ চলছ দেখে তো নয় ।
পুকুর-ঘাটে পা ধুয়ে তারা গাড়ি চাপল। মন্তরগতিতে গাড়ি
চলেছে। অসমান শথে এই উপরে ওঠে, এই নিচ্ গর্ডে হুমড়ি খেয়ে
গড়ে। কৃটকুটে জ্যোৎসায় চারিদিক ভরে গেছে, যেন দিনমান।

श्रेश हमतक উर्देश विकास करतः । ७ कि- अ समस्य !

ভিটে—

এত ?

মক্ত একটা পাড়া ছিল এখানে। শ' আড়াই গৃহস্থ। সব মরে গেছে ?

मरत्रष्ट, शानिरग्ररष्ट्व। चत्र वाष्ट्रि शूर्ष्ट् राज किना।

ভারপর গভীর কঠে মহীন বলল, এ-ও শোনা গ**র আ**মার। গ**র** করতে করতে যাওয়া যাক।

যুখী অনুনয় করে বলে, ঐ সব সরাছাড়ার পর হয় ডো থাক। পা কাঁপছে আমার দেখে শুনে।

না যুগী, মরা নয়—জলজ্যান্ত মানুৰগুলোর গল। বেরেও যাদের মারতে পারা যায় না।

আঙ্ল তৃলে এক প্রান্তে দেখিয়ে বলে, দশ-বারোটা চৌরিষর ছিল এই বাড়ি: কর্ডা লক্ষণ প্রামাণিক—বৃড়োমান্ত্র । বেলেডাঙার ঘটনার ক'দিন আগেও বৃড়ো ডেকে আমার আনারস খাইরেছিল। বে পুক্রে আমরা পা খুয়ে উঠলাম, পৌষের রাভ-ছপুরে ঐথানে নাকি লক্ষণের ঘাড় ধরে জলে চুবুচ্ছিল। দম বন্ধ হলে একট্থানি ভোলে, আবার ঠেলে ধরে জলের নিচে:

কি করেছিল সে ?

মহীন বলল, কতকগুলো ফেরারি কর্মীকে আঞ্চয় দিয়েছিল।

হাঁ-না কোন কথাই বুড়োর মূখ দিয়ে বের করা গেল না! আধ-মর। অসাড় দেহ পড়ে রইল ঘাটের রানার উপর। তারই দিন হয়েক পরে আগুন লেগে সাফ হয়ে গেল পাড়াটা।

যুখী শিউরে ওঠে : কী সর্বনাশ, ধরবাড়ি আলিয়ে দিল ?

মহীন ঘাড় নেড়ে বলে, জেলে ছিলাম—চোধে দেখি নি।
চৌকিদারি রিপোর্টে আছে, দৈবাৎ আগুন লেগে সমস্ত পাড়া পুড়ে
গিয়েছিল। গাঙের ধারের ঐ বে সব মড়া—ওগুলোও নাকি
ভাতের অভাবে মারা যার নি, মরেছে পিলেরোগ আর রক্তারভায়।
মুরারি বৈরাগীর বউ নাকি বৈরাগীর সলে তুম্ল ঝগড়া করে শেষটা
গলায় দড়ি দিয়েছিল। আর গ্রহণের যোগ ছিল বুঝি পৌষের সেই
রাত্রে—লক্ষণ প্রামাণিক বেচ্ছায় স্নান করছিল প্ণার্জনের লোভে,
বুড়োমানুষ শেষটা আড়েই হরে পড়ে—

যুখী চোথ ঢাকল আঁচলে, গভীর একটা নিখাস ফেলল। আহা রে।

মহীন বলে, ছঃখ কিসের ! ছ-শ'ও বদি মরে থাকে এ গাঁরে, ছই লাখ পেয়ে গেছেন ভোমার বাবা অথবা কেউ না কেউ। কত নতুন নতুন বাড়ি উঠল, মৌজা কেনা হল! এটাও আইনসন্মত সরকারি হিসাব—জনপ্রতি এক এক হাজার।

ভিক্ত হাসি হেলে উঠল। নির্জন গ্রামপথ হাসির ভরকে শিউরে উঠল যেন।

সংগ্রাম-শেষে ধ্বংস-কৃপের মতো দেখাচ্ছে—না ঘূণী ?

দৃত্কঠে যুথী বলে, সংগ্রাম শেষ হয় নি । নতুন মালমশলা নিয়ে নতুন নতুন ঘাঁটি করে আসব আবার আমরা। সাধিক ধুছে একটি মানুষও এবার পিছিয়ে থাকবে না। পিছনে পড়লে কোটি কোটি পদক্ষেপের খুলোর বড়ে একেবারে নিশ্চিক্ত হয়ে বাবে। ফুলশব্যা পরের দিন! আমোদ-ক্ষুতিতে প্রাচীন বাড়িটা ছেঙে পড়ে বৃঝি-বা!

সিঁড়ির মুখে সৌদামিনী মহীনকে গ্রেপ্তার করলেন।

কেমন জব্দ ভাই ? ছটো দিনও একসঙ্গে কথনো বাড়িগরে আটকে রাখতে পারি নি। না পেরেছি গায়ের জোরে, না পেরেছি গায়ের জোলে, না পেরেছি গায়ের জৌললে। হার মেনে ভাই নতুন বয়সের সভীন নিয়ে এলাম। এতক্ষণে ছুটি দিল বুঝি। দে মহারানী কোথায়—
থুমুচ্ছেন ?

মুখ লাল হল মহীনের, কবাবে একটা কথা কোগায় না। বাসন্তী কি কাকে বাচ্ছিল, বেতে বেতে সকৌতুকে ঘরের দিকে ভাকাল। মনে পড়ে গেল, উঠানের পাখে বকুলগাছের এখানটায় ক্যোৎসাময় আর এক রাজির কথা। নিবাদ পড়ল।

যূণী নামছে। মহারানীই সভিয়ে এ বাড়ীতে পা দিয়েছে কাল।
নেমে আসছে, তা বেন ভূমিকশে কাঁপিয়ে ভূলেছে সিঁড়িটা।
জানিয়ে দিছে বউ এসেছে বটে এফটি।

নীল রঙের একখানা শাভি পরেছে, কপালে সিঁহুরের টিপ, চু-কানে ঝুমকো। এডেই অপরপ দেখাছে ভাকে। মুশ্ধ চোখে এক মুহুর্ত্ত চেয়ে দিদিমা বললেন, এই সাক্ত হল নতুন বউয়ের ?

আবার কি।

গয়নাগাঁটি না-ই পরলি দিদিভাই, নিডান্ত একপোঁচ আলডা পরে আরু পা-ছটিতে ৷

य्थी घाष्ट्र नाष्ट्रम ।

আন্ত দেমাক ভাল না ব্ৰালি । বর কেড়ে নিয়ে ছুব দেব বলে দিকি । যুখী বলে, আমিও ছেড়ে দেবে। বৃঝি ! আপনার বর কাড়ব তা-হলে, বরে বরে বদলাবদলি হবে।

সৌদামিনী বলেন, ছ -- টের পাবি মজা। মকরথকে মেড়ে খাওয়াতে হবে, বাতের তেল মালিশ করতে হবে। গলায় কক্টার আর পায়ে মোজা পরিয়ে চেয়ারের উপর ধরে বসিধে দিতে হবে ছ-বেলা।

खा (ब्रट्बर्रा) । ८म छोटला ···

ন্তন বউয়ের গলাটা ধরে এল হঠাং। স্নান হেসে বলতে লাগল, লে কিন্তু অনেক ভালো দিদিমা। বেমন বসিয়ে দেব, চুপটাপ ডিনি সেইরকম বসে রইবেন। ছুটোছুটি করবেন না এদের মঙো। ঝগড়া করব অবিার ভাব করব ছ'টিভে বরের মধ্যে বসে—যখন আমাদের বে রকম খুলি।

সৌদামিনী বিচলিত হলেন। আত্মীয়জন কারে। কথা না শুনে
মেরেটা এত দিন গোঁ ধরে ছিল—কেল খাটা এবং বেরিয়ে এলে
পুনশ্চ দেশোদ্ধার-কর্মের কাঁকে কখন মহীনের ফুরসত হবে ছটো
বিষের মন্ত্র পড়ে চলে যাবার। চলে আবার যাবেই, তাতে সন্দেহ
নেই। বিয়ে মানে বাহুপাশে বন্দী হয়ে পড়ে থাকা নয় আজকালকার
এই এদের কাছে।

দিদিম: কথায় না পেরে ঝফার দিয়ে উঠলেন: বকে বকে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে দেখ আলজা পর্বি কিনা, ডাই শুনি।

যুধী কাতর হয়ে বলে, জুডোর সঙ্গে আলতা—সে বড্ড বিঞী দেখাবে দিদিমা। পায়ে পড়ি আপনার—

নিজের চেহারা আয়নায় দেখেছিস কোনদিন চেয়ে ? সৌদামিনী বলতে লাগলেন, দেখাবে ঠিক যেন লক্ষীঠাককন পত্মকুল থেকে সম্ভ নেনে এলেন, চু'টি পারে পদ্মর রং লেগে রয়েছে।

যুখী ছেলে উঠে বলে, উ: - কফিছ দেখ দিদিমার ! মহীন বলল, তখনকার দিনে বামাবোধিনীতে পছ লিখভেন, ডা

# त्थान नि दुबि ?

সৌদামিনী বলতে লাগলেন, সে এক কাও। ছপুরবেলা দরজায় খিল এঁটে বলে বলে লিখতাম। উনি টের পেয়ে গেছেন—কোন ধাঁকে গোটা ছই নকল করে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিছু জানি নে ভাই। ছাপা হয়ে গেলে তখন এনে দেখালেন। রক্ষে, বেনামিডে পাঠিয়েছিলেন বৃদ্ধি করে। সৌদামিনীর জায়গায় জানদাম্বদারী দেবী নামে বেক্ষল।

যৃথী রাজি হল শেষে। বেশ, পরব আলভা--কিন্তু একা নয়, আপনাকেও পরতে ভবে।

সৌদামিনী বলেন, লোন কথা। কাকে ধুশি করতে আলভা পরব লো এই বয়দে ; কাকে দেখাব ;

আর কাউকে না হোক, দেখাবেন দাদামশায়কে। তখনকার দিনের স্বচেয়ে আধুনিক— চুরি করে ধিনি বউগ্রের প্রছ ছাপিয়েছিলেন।

নেথবার কি চোথ আছে তার! চলমান্তেও আঞ্চলা কুলোর না রে ভাই—

ভাকাডাকি এই সময়। বনশভা বলছে, লবল কোথা রেখে গেছেন ও দিলিম। ৷ পান সাজা যাজে না।

রেখেছি আমার গালের মধ্যে পুরে।

বলে সৌদামিনী হাসতে হাসতে লবক বের করতে ছুটলেন।

মহান চুপি-চুপি বলে, আর ৩-সব দিদিয়াকে ককনো বলো
না যুখী—

कि !

এই মালতা পরার কথা টথা। ওঁর কত কট হয় জানো না।
যুখী সভয়ে বলে, কেন—কি হয়েছে ?

আমার মা হলেন দিনিমার বড় আদরের একমাত্র মেয়ে। সেই মেয়ের এই দশা—বাবা নিক্লেশ হয়ে গেলেন— যুধী বঙ্গে, ছি-ছি, বড্ড অক্সায় করেছি ভো! এসে অবধি দেখছি কিনা আমোদকুর্ডি—

তৃমি পা দিয়েছ, সেই থেকে ওঁর মূর্তি বদলেছে। স্বাই আমরা অবাক হয়ে গেছি, দিদিমা আমাদের এড আমৃদে!

সৌদামিনী আসছেন দেখে মহীন চক্ষের পলকে সরে পড়ল। কি বলছিল ? আমার নামে লাগালাগি করছিল খেন ভোর

বলছিল খে---

কাছে ? ঢাকছিল কেন, বল।

কি ? বলে জকুটি করলেন দিদিযা।

যুথীর মুখে মিধ্যাকথা জোগার না। বলে, আপনাকে আলডা পরার কথা বলডে মানা করে দিল।

বটে ৷ সাধ-আফ্রাদ থাকতে নেই দিদিমার ? ইচ্ছে করে না আমার বৃধি ?

যুখীর হাত ধরে বললেন, চল্—আলতা পরাবি আমায়। পরবই। আমি তুই আর বনলতা তিন বোনে আৰু আলতা পরে সারা বাড়ি যুর-যুর করে বেড়াব।

আৰু যেন একশ'খানা হাত হয়েছে লৌগমিনীর, একশ'টা চোথ। ক্রিয়াকর্মের বাড়ি, হাজার রক্ষ ফাই-করমান। সবাই ভাকে, দিনিমা গো -! কভবার উপর-নিচে করছেন ভার অবধি নেই। কে বলবে, বুড়োমালুষ—যেন বাত্রা-থিয়েটারের মডো এক-মাধা নকল পাকাচুল পরে বাড়িষয় দিনিমা মোড়লি করে বেড়াচেছন।

্র একবার দেখতে পেলেন, রাল্লাখরের দাওয়ার বনলতা আলুর ধামা নিয়ে বসেছে। তাড়া দিয়ে উঠলেন : ৩ঠ, উঠে আয় বলছি। মা বলে দিলেন যে— মা'ৰ ধিনি মা ভিনি বলছেন উঠে আসতে।

রোদ এসে পড়ে বনলতার মূখে খাম ফুটেছে। আঁচলে মূখ মুছিয়ে দিয়ে সৌদামিনী বললেন, যেমন ভোর মা'র বৃদ্ধি। বউটা উপরে একা আছে, আর আলু কুটতে বসিয়ে দিয়েছে এখানে। উপরে যা। শহরে মেয়ে, নতুন পাড়াগাঁয়ে এসেছে—

গলা নামিরে মৃচকি ছেসে বললেন, বসে বসে ঝিমুচ্ছে দেখে এলাম। জিজ্ঞাসা কর্ গিরে ভো, কি হয়েছে ? মধা না ছারপোক।
—কিসে কামড়েছে কাল সমস্ত রাত্তি ?

বেলা পড়ে এলো । রোয়াকের ধারে পেট্রোম্যাল্লগুলো জেলে জেলে সারবন্দি রাখা হচ্ছে। নৃতন চুননাম করে বাড়ির চেছারা বদলে গেছে, ঘরগুলো বলমল করছে গোধূলি-আলোয়। তিন ডালা ফুল নিয়ে এসেছে। পদ্ম অল্লই পাওয়া গেছে—গোলাপ, গদ্ধরাজ, হলপদ্ম, দোপাটি। বেলফুলের মালা ছলছে মুখীর গলায়। মালার ভায়ে মহীন কোখা পালিয়ে আছে, খুঁজে পাওয়া যায় নি এখনো।

চোখ-ইসারায় সৌদামিনী বনলভাকে এক পাশে ডেকে নিলেন। এই, পাভান দিবি নে ? কেমন মেয়ে ভোরা ?

না দিদিমা, যা শীত পড়েছে-

এখনি বৃড়িয়ে গেলি ? ভোদের ঐ বরুসে আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে ঘড়ার পর ঘড়া বয়েছি পুক্রঘাট থেকে। পুরো-হাতা জামা এঁটেছিস, তবু বলছিস শীত ?

হেসে রহস্ততর। চোখে চেয়ে বললেন, আমি ব্যবস্থা করে দিছিছ শীত যাতে না লাগে। উঁহু, না বললে শুনছি নে—.

সোণামিনী সাড়া দিলেন: খুনিরে নেই রে বাপু। ডোদেরই বিহানা কণ্ড।

যুখী বলে, ভা, সূজোর এঁটেছেন কেন বলুন ভো ? ওল্ন---বরণকুলোয় হন্তু কি না থাকলে নাকি হবে না, ওঁরা বলছেন।

হুয়োর খুলে সৌদামিনী বলেন, না হল তো বরে গেল। মাগো মা, কি রকম বেছারা বউ দেখুরে লডা। নিজে এনেছে বরণকুলোর ডম্ম নিয়ে। গাছকোমর বেঁধেছিল যে বড়! ঝাট দেওয়া ছচ্ছে। ধুলোর ভূত সেজেছিল— বর মাধার খোল ঢেলে বিদের করে দেবে, টের পাবি ডখন।

যুখী ভিতরে উঁকি দিয়ে সন্দিশ্ব বরে জিজ্ঞাসা করে: হয়োর দিয়ে কি হক্তিল আপনাদের ?

ভোকে ভা বলভে গেলাম কেন রে! নতুন বউ কৈফিয়ং চাইছে—ওরে লভা, হল কি দিনকে দিন!

রাত হয়েছে। মহীনের পাতা নেই। সে নাকি খেরাঘাটে গিয়ে বঙ্গে আছে। তার কোন্ বন্ধু জেল খেকে ছাড়া পেয়ে এখানে আসছে —তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্ত। মেয়েরা গাইবার জন্ত যুখীকে ধরাধরি করছে, সৌদামিনীকেও টেনে এনে বসিয়েছে আসরের মাঝখানে। বাসন্তী যাচ্ছিল, উ কি দিয়ে এদের এক নজর দেখে চলে গোল বাপকে ছুধ আর রসগোলা খাওয়াতে। ইদানীং এমন হয়েছে—টিক আটটার সময় শ্রীশের খাবার চাই, ধরিত্রী রসাভলে গেলেও এক মিনিট এদিক-ওদিক হবে নাও ওয়ে ওয়ে তিনি খাচ্ছেন, উঠে বসবার অবস্থা নেই। বাসন্তী একটু দ্বে বাঁ-হাভের উপর পুতনি রেখে শৃষ্টাদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। উৎসব-বাড়িতে আজ ভার কি হয়েছে, বিহাৎ-রেখার মতো মনের উপর বিকমিকিয়ে যাচ্ছে কডদিনের কত কথা।

ঐ ঘরেই তো,—মেরেরা যেখানে হাসাহাসি হৈ-হল্লা করছে।

শীশ অত্যক্ত চটা ছিলেন জ্ঞানাইরের উপর, মেরের দশা দেখে মাধা
খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল তার। খরে-বাইরে গুনিয়ে
শুনিয়ে তিনি বলতেন, মেরে আমার বিধবা। জাইনে আইকায়,
নয় তো বিয়ে দিয়ে দিজাম জাবার। বাসস্তীকে নির্জনে ডেকে
বলেছেন, সমস্তই তো দেখেগুনে দিয়েছিলাম—আমী-মুখ সোর
ভাগ্যে নেই মা। মনে করিস বিধবা হয়েছিল। আর কোনো দিক
দিয়ে কয় পেতে না হয়, দে বাবস্থা কয়ে তবে জামি ময়ব। বিনয়
যেমন, তুইও ডেমনি আমার জার এক ছেলে—মেয়ে নোস, বড়
ছেলে তুই আমার।

ঐ ঘরে—ঐ মাবের-ঘরেই হঠাৎ একদিন গুপুরবেলা অরিজিড এল। বাবা-মা কেউ বাড়ি ছিলেন না, মেজমানীর ছেলের অল্পপ্রাণমে গিয়েছিলেন। বাসন্তী বাহনি, আজীর-পরিজনের মধ্যে কথার কথার তাব প্রদক্তে উঠে পড়ে, দরদীরা আহা-হা করেন, সেই লজ্জার কোথাও সে বার না। একলা রালাঘরে বলে ভাত থাছিল. এমনি সময় ধছুক থেকে হোঁড়া ভীরের মডো মালুখটি ঘরে চুকে দরজা দিল। ভাত কেলে উঠে এলো বাসন্তী। ভারই সমবয়নি এক স্থী —প্রভাসনলিনী নাম, নৃতন বিয়ে হয়েছে—বাসন্তী ভেবেছে সে-ই। প্রভাসের বর খুব প্রেমপত্র লেখে, ভারই ক'খানা বাসন্তী এনে লুকিয়ে রেখেছে—সে ভারল, কাঁক বুঝে প্রভাস বুঝি ভাকাভি করতে এলেছে সেই চিঠিগুলো।

কে গো লাটদাহেব, দরকা দিয়েছ ৷ খোল—ছয়োর খোল বলতি—

হুয়োর খুলে অরিন্ধিত বলে, ভাত খাব চাট্টি।

সর্বাঞ্চ রি-রি করে অলে উঠল বাসস্তীর। বলে, ভাত রেথৈ থালা সাজিয়ে কে বসে আছে কার জক্তে? কার দায় পড়েছে? তবে একটু খুমিয়ে নিই। জিন দিন ছ-চোৰ এক করতে পারি নি।

অপমান গারে মাথে না, এরা এমনি। পরম আরামে অরিজিত মাছরের উপর পড়িয়ে পড়ল। চোথ ব্রল সঙ্গে সঙ্গে এক মুহুর্ত বাসস্তী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। অরিজিত চোথ বৃজে আছে, তাই সে তাকিয়ে থাকতে পারল। তারপর চিঁড়ে নলেনগুড় আর আমসত বাটিতে করে এনে ভাকল: ৩ঠ—শুনছ? উঠে থেয়ে নাও।

ভেবেছিল, স্বামীর পারে হাত ছোঁয়াবে না আর কোনো দিন।
কিন্তু গাঢ় খুম—সুখের ভাকে খুম ভাঙে না, আর বেশি চিংকার
করতেও সাহস হয় মা। অনেক মাড়ানাড়ি করে বিস্তর করে তাকে
ভাগিয়ে তুলল।

খেতে খেতে অরিন্ধিত বলে, পরশু রাব্রে ভাত খেয়েছিলাম গোয়ালন্দর এক হোটেলে।

আর কোটে নি ? জুটবে কি করে, মাসুব ভো নও! পাখিও পারে না এমন উড়ে বেড়াডে।

কত কাজ।

কাজ নয়--বলো, অকাজ---

কাল না থাকলে এদিনের মধ্যে আসভাম না একবার দেখতে ? ভিক্তকঠে বাসস্তী বলে, দয়া করে দেখে বাবে বলে পথ ভাকিয়ে থাকে না কেউ। ভোষাদের জানি ভো! শিয়াল-কুকুরের মডো ভাড়া থেয়ে থেয়ে এ-দরকা সে-দরকা খুরে বেড়াও। লম্বা-লম্বা কথা বলু পশার বাড়িও না।

শেষ দিক্টায় গলা কেমন ভারি হয়ে আসে। ক্রভ সে বেরিয়ে গেল। যখন ফিরে এল, অরিন্ধিত খাওয়া শেষ করে উঠে দাড়িয়েছে।

তোমার জন্ত দাঁড়িয়ে আছি:

এত দয়া ?

স্মিম হাসিভরা মুখে অরিজিত বলে, ধাই ভা হলে ?
আমি যে ভাত চাপিয়ে দিয়ে একাম।
আজ নয়।
শোন, ভাত ফুটছে, আর মিনিট দশেক বড় জোর—
উঁহ। ছটি নেই বাসস্থী, কড়া মনিব।

ছুটি মিলেছিল অভাবিত ভাবে এর বছরখানেক পরে ৷

শ্রীশতে বাতে ধরেছে। তাঁকে নিয়ে দিবারাত্তি কাটে। সেই সময় সন্ধ্যার পর এক অচেনা ছেলে এসে বলল, একজন আমাদের মধ্যে বড় অফুল্ছ হয়েছেন। একবারটি দেখা করতে চান।

বাসন্তী বলে, হাসপাভালে বেভে বলো। নার্স-ভাক্তার নই আমরাঃ

সোদামিনী এগিয়ে এলেন: কে বলো ভেং মাসুষ্টি গু

কুদ্ধস্বরে বাসস্তী বলে, সে খবরে আমাদের গরজ কি মা ?
কত মানুবেরই রোগপীড়া হচ্ছে। ঐ বে—বাবা ডাকছেন যেন।
উপরে চলো।

সৌদামিনী নড়লেন না দেখে অগ্নিদৃষ্টি হেনে একাই সে চলে।

উদ্বিয়কটে সৌণামিনী বিজ্ঞানা করেন, কোথার আছে সে এখন গ কেমন আছে গ

चारहर निकरिंहे---

এদিক-ওদিক চেয়ে ছোকরা ফিসফিস করে বলল, আছেন কলমভলার ঘাটে ডিভি-নোকোয়।

আমায় নিয়ে চলো।

কদমতলার ছারামকারে হোগলাবনে চোকানো ছোট্ট ডিঙি।

ছইয়ের ভিতর অরিক্ষিত নিস্পন্দ হয়ে আছে। ছোকরা গিয়ে ডাক দিল: চোখ মেলুন দাদা, দেখুন কে এসেছেন।

অরিকিত তাকাল। হঠাং চঞ্চল হয়ে ওঠে, বাড় উচ্ করে এদিক-ওদিক চায়, খুঁজতে যেন আর কাকে। যেন হতাশ হয়ে বলল, আপনি একা এলেছেন মা?

ভোমায় নিয়ে যেতে এলাম। দল বেঁধে ঘাটে এসে কি করব বাবা !

একটু ভেবে বলগেন, হেঁটে যেতে পারবে কি আন্তে আন্তে আমাদের কাঁধ ধরে ? ওঠ দিকি।

অরিক্ষিত ক্রিজ্ঞাসা করে: আপনি নিয়ে যাবেন ? ইয়া। অসন করে ভাকাচ্ছ—ধরিয়ে দেব ভাবছ নাকি। ভাবছি, কোখায় নিয়ে তুলবেন। আপনাদের বাড়ি ?

সৌদামিনী বললেন, তা ছাড়া পথের উপর বেঘোরে এমনি পড়ে থাকতে দিতে পারি না তো !

বাসস্তী রাগারাগি করে: কেন তুনি নিয়ে একে মা ?

সৌদামিনীও রেগে বলেন, আসব না তো কি সারা পড়বে বিনি-চিকিচ্ছের । ওব্ধ নেই, ডাক্রার-বভি নেই, এক বাটি বার্লি রেধে দেবার মান্ত্রহ অবধি নেই।

বাদন্তী বলে, ত্রি-সংসারে যাদের কেউ নেই, মাথা গুঁজবার ঠাই নেই এত বড় পৃথিবীতে, পথে-ঘাটেই মরে থাকে তারা। নিয়ে এসেছ মা, বাবা দেখতে পেলে অপমান করবেন—দূর করে দেবেন গলাধারা দিয়ে।

দেখবেন কি করে—উঠতে তো পারেন না! আর এ-ও কিছু উপরতলায় পায়চারি করতে উঠছে না।

"একট্ স্তব্ধ থেকে সৌদামিনী বলবেন, বাপের উপর বড়ত রেগে আছিস। কিন্তু ভেবে দেখ, যে নিয়মের সধ্যে ওঁরা মানুষ তার মাপে কিছুতেই যে হিসাব হয় না এদের। অরিজিভরা ভাই স্টি- ছাড়া মাধাপাগলা ওঁলের কাছে।

भाजशास्त्रक (करते (शब-अकतीना श्राप्त अकती मात्र ।

পৃশিমূবে দৌদামিনী বললেন, শরীর বেশ সেরে এসেছে দেখতে দেখতে:

অবিজ্ঞিত বলে, ওযুধ পড়েছে ভাল। আর এমন সেবায়গ হচ্ছে।
স্থিম চোখে সে বাসস্থীর দিকে ভাকাল। তখনকার সেই
বাইশ বছর বয়সের বাসস্থীর দিকে।

বাসন্তী বলে, ধবৃধ ভবে বন্ধ করে দেওয়া যাক মা। কেন ?

ছুটির মেয়াদ বাড়বে।

অবিজ্ঞিত বলল, তার চেয়ে ওযুধের বদলে এক পুরিয়া বিষ বাইরে দাও। ছুটি অনন্তব্যাপী হবে—কড়া মনিব নাগাল পাবে না আর দ্ধন।

সৌধামিনী হেনে বলেন, মনিবটা কে শুনি ?

অরিজিত বলে, এত বই পড়েন, এত ধবর রাখেন, আপনি কি আর জানেন না মা! আমার দেশের কোটি কোটি মাসুব। এত দাবি আর কার হতে পারে? সৈক্সরা লড়াই করে, ভার একটা সময়ের আন্দাজ থাকে— তু-বছর না-হয় পাঁচ বছর চলরে। কিন্তু এ সমুত্র হতে করে যে কুলে উঠব, কেউ আমরা জানি নে পুরুষব-পুরুষাত্রর ধবে চলেছে পারে উঠবার এই চেট্টা। আর এমন নিষ্কুর ভূলো-মন মনিব আমাদের, মারা গেলে পায়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়, দশ বছর বাদে আমাদের হয়তো ভূলেও ভাবেন না একটি বার।

বলতে বলতে যেন কত বড় রসিকতার কথা—অরিক্তিত হো-হো করে হেসে উঠল।

সেই রাত্রি। একটা বাজল দেয়াল-ঘড়িতে। ঘূম আদে না। বাসন্থী বিছানায় আইচাই করছে। আলো জালল, বই-টই কিছু পড়া যাক। চমকে ওঠে, হঠাং দেয়ালের আয়নায় নয়-অলের প্রতিবিশ্ব পড়েছে। নিটোল সর্বালে বাইশ বছর বয়সের যৌবন।
সক্ষ হার চিক-চিক করছে বুকের উপর। কপালে হাত দিয়ে বাসন্তী
শিউরে উঠে, অর হয়েছে নাকি? নিখাস পড়ছে—ভা-ও গ্রম।
অক্তি লাগছে, কত সব বিক্তিপ্ত ভাবনা।

নিচে নেমে চূপি-চূপি বকুলতলায় সিয়ে দাঁড়ার। নিচে আসতে বারছার মানা করেছে, ভবু বাসন্তী নেমে এলো।

মাঝের ঘরে আলো নিভিরে দিয়ে গৃঢ় কথাবার্তা হচ্চে। ক-জন এসেছে কোখা থেকে সন্ধার পর: গলার আওয়াক্স পাওয়া যার না, ভবু নিঃসন্দেহ ভূমূল আলোচনা চলেছে এই গভীর রাত্রি অবধি।

শুকনো পাত। বাসস্তীর পায়ের তলে ধড়যড়িয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষকঠে প্রশ্ন:কে !

অপ্রতিভ বাসস্টী বলে, আমি—আমি গো। বাইরে এসেছিলাম চলে যাচ্ছি।

জানলা খুলে গেল। অরিজিত জিজ্ঞানা করে, বাইরে কেন ? কি ওখানে ?

কাছে পিয়ে বাসস্তী বলে, খুম ভেঙে গিয়ে হঠাৎ উঠোনের দিকে
নক্ষর পড়ল। মাহুষ বলে মনে হল —গাছের ভলায় চুপটি করে
যেন কে গাঁড়িয়ে আছে। তাই দেখতে এসেছিলায়।

মৃতুর্ভ চুপ করে থেকে বগল, কিছু নয়—মনের ভুল।

অরিজিড বলে, ভা হোক, খানিককণ তৃমি একটু যুরে খুরে বেড়াও। মা-ই বা খুমুলে।

একট্ আগে দশমীর চাঁদ উঠেছে। নি:শক্—নি:দীম শান্তি
চারিদিকে। স্বপ্ন থেন উড়ে উড়ে বেড়াচেছ এই খুমের রাজ্য জুড়ে।
এ হেন সময়ে তক্লী বউয়ের উপর ভার পড়ল—ঘুরে খুরে পাহারা
দিয়ে বেড়াবার, কোনো চর এসে গোপন কথা শুনে না যায়।

আরও অনেককণ পরে অবিক্ষিত বেবিয়ে এল। বাসস্তী তখনো

উঠানে—বকু**ৰভলা**য়।

ওদিকে কোখা ?

প্রণাম করে মাকে বঙ্গে কয়ে আদি।

আৰ আমাকে? কথা বলতে গিয়ে ওঠ ধর-ধর কেঁপে উঠল বাসন্তীর: আমাকে বলবে না কিছু ?

অরিজিত থমকে দাড়ালঃ বলব বই কি ।
কিন্তু অর একেবারে বন্ধ হয় নি যে এবনো।
হাসিমুখে অরিজিত চেয়ে রইল।
চলে যাক্ত ।

স্থামীর মুখে ছ'টি চোষের দৃষ্টি পুঞ্জিত করে বাসন্থী প্রশার পর প্রশা করছে: যাচ্ছ এখনই ! কোথা বাচ্ছ ! আবার ফিরবে কবে ! তবু অরিজিত কথা বলে না। এমন শাস্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, রাগ করা যায় না। সে যে কত ভালবাসে, নির্বাক চোষের কথার বলা হয়ে যাচ্ছে:

কবে ফিরবে আমায় বলে যাও-

ফিরে আসব। বলে অরিজিত সাধায় হাত রাধল বাসস্থীর। বনলতা তথন গর্ভে এসেছে। মেয়েটা বাপের মুধ দেখে নি। ফিরে আসব বলে চলে গেল, আঠার বছর কেটেছে ভারপর।

শ্রীশের কণ্ঠয়রে বাসস্তী চমকে ওঠে। ভাষনা ভেষে গেল। খেয়েদেয়ে ভোয়ালেয় পরিপাটি করে মুখ মুছে তিনি বলছেন, চেয়ারটা ঠেলে দে ভোমা জামলার ধারে। দেখি—

তাকিয়ে তাকিয়ে শ্রীশ দেখতে লাগলেন। আলো-আলোময় হয়েছে বাড়িখানা। ভাবলেশহীন তাঁর যে-মুখ স্বাই দেখে এর্দেছে, আজকে সে-মুখে হাসি চল-চল করছে। বেহালা বেজে উঠল। বাসন্থী উঠে দাভিয়ে উকি দিয়ে দেখে সেই লোকটা ক্পাড়ায়

পাড়ার বেহালা কাঁথে যে গান গেরে ভিক্তে করে বেড়ার। ঝাঁকড় চূল, গলায় কাঠের মালা, অস্থি-সর্বঅ চেহারা। কোথাও খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার থাকলে আপনি এসে জোটে, গেয়ে বাজিয়ে সকলের মনোরঞ্জন করে শেযে নিজেই একখানা পাতা করে বসে যার ভোজসভা থেকে দূরে—একপাশে একলাটি। গায় ভারি চমংকার।

বাসন্তী ডাকছে, বাবান্ধি, ও বাবান্ধি---

গণ্ডগোলে লোকটা শুনতে পায় না। বাসস্তী ক্রন্ত নেমে এলো। এসে বলে, গান গাও বাবাদ্ধি। সেই যে—সেই গানটা গাবে নাকি ?

মাঝের ঘরে ওদিকে নৃতন বউকে লেখে সেখে মেয়েরা হয়রান হচ্ছে। সৌদামিনী বললেন, বয়ে গেল না গাইল তে। আমি গাচ্ছি, ভোরা শোন।

ছুটোছুটি করে সবাই সৌদামিনীকে খিরে বসে। আর যারা এদিকে-ওদিকে আছে, ডাদেরও ডাক দেয়ঃ ৬বে, দিদিমা গাবেন। গলা মিষ্টি বলে বড্ড দেমাক বউয়ের। কেউ ওর গান শুনব না। কানে আঙ্গুল দেবো ও যদি গাইতে বসে।

সৌদামিনী বলেন, গোপাল উভের দলের গান কিন্তু—উনি এটা শিথিয়ে দিয়েছিলেন। হুয়োর দিয়ে সেকালে হু-জনে আমরা চুপিচুপি গাইতাম।

উঠে গিয়ে নিজেই সৌদাদিনী বুপাঝপ জানলা-খড়খড়ি এঁটে দিচ্ছেন। একটা নৃতন-কিছু করবেনই আন্ধা। এমনি সময় বেহালা। আর বাসন্তী করমাস করছে বাবাজিকে—

সৌদামিনী মেয়েদের ধমক দিয়ে উঠকোন: আহা, আম্ দিকি তোরা—শুনতে দে, শুনতে দে। সঙ্গে সঙ্গে ঘর নিস্তর। সেই পুরাণো রুক্ষ অর—দিদিমার যে কঠেব শাসনে মেয়েদের বুকের ভিতর অর্থি গুরগুর করে ওঠে।

থাকতে পারলেন না সৌদামিনী, পারে পারে বারান্দায় বেরিয়ে

এলেন। মেয়েরা পিছনে। যুগীও এসেছে। বারান্দা ভবে গেছে। উঠানে বকুলগাছের গুড়িতে একটা পা তুলে দিয়ে কাঁথে বেহালা রেখে বাবাজি বাজাচ্ছে, আর চোধ বুঁজে গাইছে:

একবার বিদায় দাও মা মূরে আদি।
হাসি' হাসি' পরব ফাসি—
দেখবে ভারতবাসী।

সবাই আছের হয়ে গেছে। কোখার ছিটকে গেল ভারা এই
নায়ামতী ধরিত্রীর কোল খেকে! গৌতম বুদ্ধের মতো সকল
প্রলোভন উত্তীর্ণ হয়ে গোল—ভাদের নিয়ে কে বেঁধেছে এই গান ?
ছল্লের নিপুণতা নেই, না আছে স্থরের বাহার। নিরল্ভার নিভান্ত
সাদাদিধে কতকগুলো কথা ঠেলেঠুলে দাঁড় করানো। ভবু দ্রভম
গ্রাম অবধি ছড়িয়ে গেছে গানের কথা - কিসের গুণে ?

বনপত। নিখাস ফেলে বলল, আহা, ফিরবে না আর ভারা কখনো, ফিরবে না, ফিরবে না—

সৌদামিনী কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে ভাকালেন। বনলতা চুপ করল ভয় পেয়ে।

গান থেমেছে। মেয়েরা ছরে চুকল, আসর আবার জমছে। সৌদামিনীও বাচ্ছেন—দেখতে পেলেন, থাম ঠেশ দিয়ে একলাটি দাঁড়িয়ে আছে বাদভী। মাকে দেখে তাড়াভাড়ি বাদভী চোখে আঁচল দিল।

भीनाभिनी वनलन, हि: !

ভারপর আন্তে আন্তে মাঝের ঘরে গিয়ে জমজমাট আসরে বলে পড়লেন। আবার সেই এক-মাথা পাকাচুল নবীনা দিদিমা-টি। এবার গান ধরেছে। আলো আর উল্লাসদীপ্ত ফুলশ্যার রাতি।

ভারপর উৎসব মিটে গেল। শুয়ে পড়েছে নবাই। কুলুদ্ধিতে

মিটমিটে বরণ-দীপ অসতে, আসোর চেরে অন্ধকার বেশি প্রকট হয়েছে ভাতে।

মহীনের কোলের উপর ঝুপ করে যুখী বসে পড়ল। হাসির আভায় ঝলসিত মুখখানা কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ডাকে: ওগো—

খাটের তল থেকে, থুক !

বিপন্ন মহীন বলে, লাগছে গো। কম ভার নও তো তুমি-

যাও—বলে কৃত্রিম কোপে যুগী ভাড়া দিয়ে উঠল। বিজ্ঞলী-দীপ্তির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা ব্লিয়ে নিল ঘরের চারিদিকে। স্থঠাম বাহু হু'টিতে মহীনের গলা জড়িয়ে কৌতুক-ভরা মৃহকঠে ভাকে, প্রাণেশ্বর!

পুক-খুক-খুক !

হাসি হচ্ছে বনলভার একটা রোগ। এই নবেলি কাও দেখে প্রতক্ষণ সেথাকবে না হেসে । থাটের নিচে সামনেটার বাসন্পত্র উপুড় করা। ভার ওদিকে কম্বল পেতে দিব্যি আয়েস করে ওয়েছেন সোদামিনী আর বনলভা। কী করা বায়—একা বনলভা কিছুতে রাজি হল না যে! ভার ভর করে। কিন্তু সমস্ত মাটি করে বৃষি হেসে! সৌদামিনী ভাড়াভাড়ি ভার মূধ চেপে ধরলেন।

আর ওদিকে খাটের উপরে মাটি করল বেরসিক মহীনটা।
চমংকার জমে এসেছিল, নৃতন বউকে সে বমকে উঠল হঠাং।
ভোমার পায়ে ব্লো—পাধ্য়ে এসো।

জলের ঘটি নিয়ে পা ধৃতে গিয়ে—ওমা, এমন বক্ষাত যুখীটা, আর মহীনও আছে বড়যন্তের মধ্যে—হড়হড় করে যুখী এই মাঘের রাত্রে জল ঢেলে দিল খাটের নিচে। কম্বল কাপড়চোপড় ভিজে ক্রেলের। ক্রল না ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিত যদি, সে শান্তি বেশি আরামের হত। ছয়োর খুলে হি-হি করতে করতে বারান্দা দিয়ে তারা পালাচ্ছেন, এক হাতে জলের ঘটি আর এক হাতে টিচ জেলে

য্থী ভাড়া করেছে পিছনে। শিরুরে জানলার বাইরে আর একটি ছারাম্তি—আরও একজন বাইরে থেকে দেখছিল লুকিয়ে পুকিয়ে। একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেছে, পালাবার চেষ্টা করছে—
যুখী টর্চ ফেলল মুখে। বাসন্তী। অঞ্চর ধারা বয়ে যাচেচ মুখের উপর দিয়ে।

আপনি কাঁদছেন ?

ম্থী বজাহতের মতো গাঁড়িয়ে যায়: কেন কাঁদছেন আপনি মাং

কই, না-কাদছি না তো আমি।

ধরা-গলায় জবাব দিয়ে বাসন্তী পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

ক্রেনামিনী গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। ছির পাধাণমূর্তির

মতো ধানিক গাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে যুখী ঘরে চুকল। মা-বাপের কত

প্রতীক্ষার পর এই বিয়ে। খুলিতে যুখী এতক্ষণ ঝলমল করছিল,
হাওয়ায় উড়ছিল যেন তার মন। শাশুড়ির ভাতে হৃঃথ হয়েছে।
জানলা অল্প একটু কাঁক করে চেয়ে দেখছিলেন, এদের আনলে চোথে
তাঁর জল এসে গেল। অভিমানে নববধুর মুখ ধমধম করছে।

বারালায় বসে পড়েছেন নৌদামিনী। মায়ের কোলে মুখ গুঁজে বাসন্তী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আঠারে। বংসরের পুরাণো শোক আল উল্পুসিত হয়েছে। গৌদামিনী ভর্মনার স্থার বলছেন,ছি: বাসন্তী, কাঁদছিস তুই সেই থেকে ! ভারাই সব আলকে এই ভো আমাদের ঘরে ঘরে—

চোথ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, ওঠ্। কিরে এসেছে সেই ভারাই তো।

চোধ বুঁলে সভিটে সৌদামিনী উপলব্ধি করেছেন, এই মহীনের দল তারাই—যারা বিদায় নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল পথে-প্রাস্তরে, দেশলাইয়ের এক একটা কাঠির মতো অবহেলায় নিজেদের পুড়িয়ে দিয়ে গেল। শ্লেহোচ্ছল বাংলার বাউলবা যাদের কিয়ে আলবার গান গেয়ে বেড়ার, গান গুনে চোধ মোছেন মারেরা। তারাই দেশের কোল জুড়ে ফিরে এসেছে—একটি ছ'টির জায়গায় হাজার হাজার লক লক—নৃতন কালের হাসিম্থ ডকণ-ডকনীদের মধ্যে, গ্রথ-মান্তবের প্রাণ-হিল্লোলের মধ্যে, জালো ভালবাসা আর ব্যথা-বেলনার মধ্যে। সেদিনের মৃষ্টিমেয়র সম্বন্ধ সার্থক করতে এসে গৌচেছে এরা, আসছে—আরও কত আসছে, জগণ্য পদ্ধানি লোনা বাচ্ছে——